

# একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর

কর্নেল শাফায়াত জামিল, অব.
সুমন কায়সার-এর সহযোগিতায় প্রণীত

Collected From: www.liberationwarbangladesh.org

Re-Edit: Toha (facebook.com/tohamh)

সাহিত্য প্রকাশ



ধাৰদ-পিয়ী : অপ্যেক কৰ্মকার তৃতীয় মুদ্রণ : কৈন ১৪১৫, মার্চ ২০০৯ হিতীয় মুদ্রণ : বৈপার ১৪০৭, এজিল ২০০০

ध्यम थकान : काचून ३८०८, स्वर्डवार्ष ३৯৯७

ISBN 884-485-144-1

# Collected From: www.liberationwarbangladesh.org

Re-Edit: Toha (facebook.com/tohamh)

মূলা : একশত ৰাট টাকা

প্রকাশক : মাজিনুশ হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা শন্টন পাইন, চাকা-১০০০ হরত বিন্যাস : কশিউটার প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পন্টন সাইন, চাকা-১০০০ মুদ্রক : কমলা বিকার, ৮৭ পুরানা পন্টন শাইন, ঢাকা ১০০০ **६५२५** सामात भृतंशुक्रम त डेक्साधिकावीस्मव আমাদের জীবনের এক অসাধারণ সময় ছিল ১৯৭১। আমাদের পড়াইরের বছর, বিজয়ের বছর। আমাদের অহভারের বছর। বিপুল ত্যাপের বিনিয়য়ে নতুন অতিত্ব অর্জনের বছর। সেই মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে পেরে ভালো লেপেছে আমার। এ ভালোলাগা প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার। যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখে নি, মুক্তিযুদ্ধকে যাদের কাছে বহুলুরের অপ্পষ্ট একটি বিষয় করে রাখা হয়েছে, সেই প্রজনুকে বাভালির ইতিহাসের প্রেষ্ঠতম সময়টির সঙ্গে পরিচিত করানোর প্রচেষ্টার আনন্দ এটি।

সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় জীবনবাজি রেখে এবং ফাঁসির রশি গলায়
পরার কৃঁকি নিয়ে সশত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে মৃত্তিযুক্ত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। ২৭
মার্চ সকালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অন্ত হাতে তুলে নিয়েছিলাম। মৃত্তিযুক্ত ঝাঁপিয়ে
পড়েছিল গোটা বাংলাদেশ। অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে
প্রতিটি বাঞ্চালি হয়ে উঠেছিল মৃত্তিযোগ্ধা, প্রতিটি ঘর সন্তিটি পরিণত হয়েছিল
দুর্ত্তেনা দুর্গে। নয় মাস পর রক্তের সাগরের ওপারে উকি দেয় বিজরের সূর্য।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বথেষ্টসংখ্যক না হলেও নেহায়েত কম বই লেখা হয় নি। বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন মানের। বাংলাদেশ সরকারের তথা মন্ত্রণালয়ও ১৪ খণ্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকাশ করেছে। সেই বিশাল ইতিহাস রচনা ও সন্ধানের সঙ্গে বাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁরা অনেক মুক্তিযোদ্ধারই সাক্ষাংকার নিয়েছেন বা তাঁদের লেখার উদ্বৃতি দিয়েছেন। কিছু বেদের সঙ্গে বগতে হয়, আমার সঙ্গে ঐ প্রস্তের ব্যাপারে একটি কথা বগার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নিকেউ। কেন জানি না। অথচ ২৫ থেকে ২৭ মার্চ দেশে কী হয়েছে, হচ্ছে, তা নিয়ে যখন সারা দেশে বিপুল উৎকণ্ঠা, জাতির সেই ত্রান্তি লগ্নে, দিক নির্দেশনাহীন দিশেহারা অসহায় জাতির পক্ষে সেই সময় পুরো ৫০০ সৈন্যের একটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে আমি যোগ দিয়েছিলাম মৃক্তিযুদ্ধে। '৭১-এ এটাই ছিল সবচেরে বিশাল নিয়মিত বাছিনী নিয়ে যুদ্ধে যোগদানের ঘটনা।

সার্টিফিকেটধারী কিছু ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা হয়ে পাঁড়িয়েছে আরেক গ্লানির কারণ।
নিজের একটি ডিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলি। বছর তিন/চার আগে একটি সংগঠন
বিভিন্ন ক্ষেত্রের ক্যোক্তমন বিশিষ্ট ব্যক্তিভুক্তে পুরস্কৃত করে। পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে
মুক্তিযোদ্ধা জনৈক কর্নেল ভামিলের নামও ছিল। কিন্তু পরে ওনেছি, কর্নেল

আমিল' পরিচয়ে কেউ একজন সেই পুরস্কারটি নিয়েও গেছে।

মৃক্তিযুদ্ধের নয় মাসের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি এছে রয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগন্টের বর্বর হত্যাব্দও, ৩ নভেমরের কুখ্যাত জেলহত্যা এবং ৭ নভেমরের তথাকথিত সিপাহি বিপ্লবের সময় আমার অভিজ্ঞতা। এসব ঘটনা কাছ থেকে যেভাবে দেখেছি তারই যধাসাধ্য বর্ণনা প্রদানের চেষ্টা করেছি। আমার বিবরণ রহস্যাবৃত এই সব ঘটনা সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তি দৃর করতে পারলে খুশি হবো।

আলোচা এছের তিনটি রচনাই বহুল প্রচারিভ দৈনিক 'ভোরের কাগজ'-এ
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভোরের কাগজ-এর সম্পাদক
জনাব মতিউর রহসানের কাছে কৃতক্কতা প্রকাশ করে বলতেই হয়, তার
অনুপ্রেরণা ও পুনঃ পুনঃ তাগাদাতেই আমার মতো নীরবতাপ্রিয় লোককে সরব
হতে হয়েছে। ভোরের কাগজ-এর তরুণ সাংবাদিক সুমন কায়সার উৎসাহের
সঙ্গে আমাকে সহায়তা করেছে। আমি যেভাবে যে-কথাটা বলতে চেয়েছি
ঠিক সেভাবেই তুলে আমার জন্য তার প্রচেটা ছিল আন্তরিক। আমি কৃতক্ত
সহধর্মিনী রাশিদা শাফায়াতের প্রতি, বিনি সার্বক্ষণিক উৎসাহদানের পাশাপাশি
অনেক শুরুরি তথা মনে করিয়ে দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। কয়েকটি ছবি
নেয়া হয়েছে নৃক্লেরী বান প্রণীত 'জীবনের যুদ্ধ : য়ুছের জীবন' এয় থেকে,
সেজনা তার প্রতি কৃতক্রতা জানাই। কয়েকটি ঘটনা নেয়া হয়েছে মেজর
আরতার প্রণীত 'বারবার কিরে যাই' এয়্ থেকে। সেজনা তার প্রতিও কৃতক্রতা
জানাই। সাহিত্য প্রকাশ-এর পরিচালক বিশিষ্ট প্রকাশক মফিদুল হককেও বিশেষ
ধন্যবাদ জানাই আমার প্রথম বইটি প্রকাশের দায়িত্ নেয়ার জনা।

যাঁদের জন্য এই বই লেখা সেই পাঠক সমাজের ছারা বইটি আদৃত হলেই আমার এবং সংশ্লিষ্টদের শ্রম সার্থক হবে।

কর্নেল শাকায়াত জামিল, অব.

मृ छि न ब

প্ৰ ম প ৰ

मृज्ति बना वृद्ध ১১

বিদ্রোহ ১৩
তব্দ হলো প্রতিরোধ যুক্ত ৩১
তৃতীয় বেমলের দায়িব প্রহণ ৪৬
হাদেশের মাটিতে যুক্ত ৫৯
সিলেট অঞ্চলে অভিযান ও চুড়ান্ত যুক্ত ৬৭

ৰি তীর পর্ব রক্তাক মধ্য-আগস্ট ৯৯

তৃতীয় পূর্ব বড়যন্ত্রময় নডেবর ১২৩

# Collected From: www.liberationwarbangladesh.org

# Re-Edit: Toha (facebook.com/tohamh)

# বিদ্ৰোহ

### সত্তরের নির্বাচন ও বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন

১৯৭০-এর এপ্রিপে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে পোস্টিং হয় আমার। ব্যাটালিয়ন তবন লাহোরে অবস্থান করছিল। এক মাসের মধ্যে মেঞ্চর স্থান্ধে উন্নীত করা হয় আমাকে। মে মাসে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে আসে। ডিসেম্বরের প্রথমদিকে নির্বাচনে আইন-শৃত্র্যলা পরিস্থিতি রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করার দায়িত্ব দিয়ে একটা কোম্পনিসহ সিলেটের হবিগঞ্জে পাঠানো হলো আমাকে। নির্বাচন ধর্বারীতি হয়ে পেলো। ফলাফল, আওয়ামী লীগের নির্বাহুল বিজয়। অবচ তারপরও পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে শাসনতার ছেড়ে দিতে চাইলো না পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোলী। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের জনগণ বাধিকারের দাবিতে বিক্তর হয়ে ওঠায় পরিস্থিতি ক্রমশই চরম অবনতির দিকে যেতে থাকে। ছয় দফা এগারো দফার আন্দোলন তথন তৃঙ্গে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তবন বাঙালির মুকুটহীন সম্রাট। সারা বাংলাদেশ তাকিয়ে আছে তার দিকে।

১ মার্চ আমাকে এবং পাক্সবি অফিসার মেজর সাদেক নওয়াজকে সম্ভাবা ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করার অজুহাতে ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় নিজ নিজ Battle location-এ গিয়ে অবস্থান নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা বলছিল, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ অনিবার্য। কাজেই এই প্রস্তুতি। এটা ছিল পাকিস্তানিদের সুপরিকল্পিত তৎপরতার অংশমাত্র। বেশিসংখ্যক বাঙালি সৈন্যদের এক জায়গায় একসঙ্গে রাখার ব্যাপারটাকে তারা নিরাপদ মনে করে নি। তাই বেসল রেজিমেন্টগুলাকে বিভিন্ন ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ করে যুদ্ধ এবং অন্যানা অজুহাতে বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছিল। চতুর্থ বেঙ্গলের দুটো কোম্পানিকে (আমার আর সাদেক নওয়াজের) ব্যাক্ষণবাড়িয়া এবং একটিকে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ভারতীয় নকশালদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার কথা বলে শমসেরনগর পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আমার যুদ্ধ অবস্থান ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট সড়কে ডিভাস নদীর ওপর শাহবাজপুর ব্রিজ এশাকায়। মেজর সাদেক নওয়াজের অবস্থান ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা সড়কে ৫ই নদীরই উজ্ঞানিসার ব্রিজের কাছে। আমি আর সাদেক নওয়াক্ত তখন যথাক্রমে চার্লি ও ডেদটা কোম্পানির কমাভার। যথারীতি আমরা যার যার যুদ্ধ অবস্থানে গিয়ে তিতাস নদীর পাড়ে ট্রেঞ্চ বাষ্কার ইত্যাদি খুড়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিশাম। প্রস্তুতি শেষে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের ওয়াপদা রেস্ট হাউস সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান নিলাম। আমরা কয়েকজন অফিসার ও ভ্রওয়ানরা ছিলাম তাঁবু পেতে। তবে নিয়মিতভাবে যুদ্ধ অবস্থান রেকি (যুদ্ধকালীন অনুসঞ্চান ও পর্যবেক্ষণ) করা হচ্ছিল। নোটিশ পাওয়া মাত্রই যুদ্ধ অবস্থানে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ ছিল আমাদের ওপর। আমার কোম্পানিতে আমি ছাড়া বাঙালি অফিসার ছিলেন কোম্পানিতে ছিলেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হারুন (এখন মেজর জেনারেল)। দু' কোম্পানির জন্যই ছিল একজন বাঙালি ডাক্তার, লেফটেন্যান্ট আবতার আহমেদ (এখন অব, মেজর)। আমার স্ত্রী এবং চার ও তিন বছর বয়েসী দুই শিওপুত্র তথন কৃমিপ্না ক্যান্টনমেন্টের অফিসিয়াল ফ্যামিলি কোয়ার্টারে।

# মার্চের দিনতলো

৩ মার্চ থেকে দেশের পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তাপ ও জঙ্গি হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের জনপপের দাবি ক্রমেই স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে এপিয়ে যাচিহল। সে সময়ে রেডিওতে একটা দেশান্ধবোধক গানের (পূর্বের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে, আপোর আলোকময়...) সুর কিছুক্ষণ পরপর বাজানো হতো, যার আবেদন আমার মতো অনেকেরই রক্তে আগুন ধরিয়ে দিতো। চারদিক তখন বিভিন্ন ল্লোণানে মুখর। 'পছা-মেঘনা-যমুনা, ডোমার আমার ठिकाना', 'रीव वाडानि जब धव, वाल्गामिंग चायीन कर्व'— व्रख्न भव्रम कवा जव শ্রোগান। পূর্ব পাকিস্তানের রেভিও-টেলিভিশনসহ পুরো প্রশাসন তখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলছে। বাংলাদেশে পাকিন্তান নামক দেশটির অন্তিত্ব তথন ক্যান্টনমেন্ট এলাকার চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ। সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসেবে জনতার এই আন্দোপনে সম্পুক্ত হতে না পারলেও আমরা বাঙালি অফিসার ও সাধারণ সৈনিকেরা চলমান ঘটনাপ্রবাহ দারা প্রভাবিত ও আলোড়িত হচ্ছিলাম। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কবির, হারুন, আখতারের সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করতাম। এই তিনজন অফিসারের দেশপ্রেম, দায়িত্বোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠা স্মামাকে উৎসাহ গুণিয়েছিল। ভাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ সঙ্কটময় মুহুর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে আমাকে। এছাড়া হাবিলদার বেলায়েত, শহীদ, মনির, ইউনুস, মইনুল এবং জওয়ানদের অনেকের সার্বক্ষণিক সতর্বতা

উপ্রেখের দাবি রাখে। এসব এনসিও (নন-কমিশভ অফিসার) ও গুওয়ানদের 'মনেকেই পরে বীরত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হন। কবির, হারুন, আখতারের মঙ্গে কথাবার্তা বলে দ্বির করলাম পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ অস্ত্র সমর্গণের নির্দেশ দিশেও আমরা সেটা মেনে নেবো না। বরং বিদ্রোহ করে বেরিয়ে গিয়ে জনগণের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেবো। বাংলাদেশের পক্ষে পড়বো। এর মধ্যে ♣িময়া ক্যান্টনমেন্ট থেকে খবর এশো, সেখানে চতুর্থ বেলল রেজিয়েন্টকে ঙাক করে বিভিন্ন অবস্থানে মেশিনগান, মর্টার ইত্যাদি ধসানো হরেছে। আমরা সনাই এ বৰৱে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। দু'দিন পরপর কুমিন্না থেকে রেলন পানার জন্য এনসিওরা যেতো। এছাড়া গিএখএইচ খেকে ফিয়ে আলা কিবো **৬টি শেবে যোগ দেয়া জওয়ান বা অফিসারদের কাছ থেকে বিভিন্ন খবর** পাওয়া যেতো। মাঝে মাঝে বিভিন্ন কাক্সের অব্দুহাতেও এনসিওদের কুমিক্সা ক্যান্টনমেন্টে পাঠাতাম। তাদেরকে দিয়ে কুমিলা ক্যান্টনমেন্টে বেছল রেজিমেন্টের সবাইকে সন্তর্ক থাকতে বলে পাঠালাম। সেক্তি ভিউটি দিত্রণ করার পরামর্শ দিলাম। পাকিস্তানিরা নির্দেশ দিলে অন্ত সমর্পণ না করে তেমন পরিস্থিতিতে বিদ্রোহ এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়ারও পরামর্শ দিলাম।

### বসবস্থুর ভাবণ

মার্চের ৭ তারিখে ক্যান্টনমেন্টে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে আমার বাবা ও শুনুর ক্ষিল্রায় এসে আমার স্ত্রী ও দু'ছেলেকে ঢাকা নিয়ে গেলেন। সেদিনই রেসকোর্সে ঐতিহাসিক ভাষণ দিশেন বঙ্গবদ্ধ। ৮ মার্চ রেডিওতে সেই ভাষণ তনলাম আমরা। বঙ্গবদ্ধর ভাষণ তনে একদিক থেকে অনেকটা নিজেঞ্জই হয়ে পড়লাম। এতোদিন সলাপরামর্শ করে বিদ্রোহ করার জন্য মানসিক দিক থেকে একরকম প্রস্তুত ছিলাম আমরা। বঙ্গবন্ধু ওই ভাষণ না দিলে হয়তো সেদিনই কিছু একটা করে বসতাম। কিছু তিনি সুনির্দিষ্টভাবে সেরকম কোনো নির্দেশ দিপেন না। মনে মনে তাঁর কাছ থেকে একটা আদেশ চাইছিলাম আমরা। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা বললেও তা একটি বিলম্বিত সংগ্রামের আহ্বান বলে মনে হলো আমাদের কাছে। আমি ভাবছিলাম, প্রথমে আক্রমণ করতে পারলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা এড়াতে পারতাম। এখন এরাই হয়তো সে সুযোগটা নেবে। তাই ক'দিনের উল্লেজনায় টান টান আমরা ক'জন একটু ঝিমিয়েই পড়পাম। তবে বঙ্গবদুর সেই আহ্বান, 'তোমানের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শক্রর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রান্তাঘাট যা যা আছে সবকিছ, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে... এবারের সংখ্যাম মুক্তির সংখ্যাম, এবারের সংখ্যাম সাধীনভার সংগ্রাম'— আমাদের মধ্যে আবার দ্রুত উদ্দীপনা ফিরিয়ে আনলো। পরে ভেবে দেখেছিলাম, তাংক্ষণিক উদ্যোগের কথা না থাকলেও বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণে যুদ্ধের ইঞ্চিও ও দিক-নির্দেশনা তো ছিল। সবকিছু মিলিয়ে তখন একটা উদ্বেশের মধ্যে সময় কাটতে লাগলো।

দু'একদিন পর লে, কর্নেল সালাউদ্দিন মুহাম্মদ রেক্সা [পরে (অব.) কর্মেল] ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাডিয়া এলেন। তিনি ঢাকার আর্মি রিক্রটিং অফিসের সিও ছিলেন। ব্রাক্ষণবাড়িয়াতেই তার বাড়ি। একজন আশ্বীয়ের যুত্য-সংবাদ পেয়ে এসেছিলেন তিনি। লে. কর্নেল রেজার সঙ্গে পরিছিতি নিয়ে আলোচনা হলো। তিনি জানালেন যে, পচিম পাকিন্তান খেকে একটার পর একটা আর্মি ইউনিট ঢাকায় আসহে। এমন দেলে খাবাপ কিছু একটা ঘটার আশঙ্কা কবে কিছু অফিসার কর্নেল (অব.) ওসমানীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু ওসমানী নাঞ্চি তাদের কথার তেমন একটা আমল দেন নি। যুদ্ধ করার কথা তখনো ভাবছিলেন না ভিনি। এই পরিস্থিতিতে ঢাকায় বাঙালি অফিসাররা প্রচণ্ড অনিক্য়তায় ভূগছিলেন। লে, কর্নেল রেজা আমাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তৃত হওয়ার পরামর্শ দিলেন। একসময় আমাকে বললেন, তোমার কোতে (Koic-সাধারণত যে ঘর বা তাঁবুতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখা হয়) চলো, দেখি অব্রশস্ত্র কেমন আছে। তাকে আমার সঙ্গে নিয়ে গিয়ে অব্রগুলো দেখালাম। আমার কোম্পানির যাবতীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। এমনকি যারা ছুটিতে ছিল তাদের অন্তও বাদ দিই নি। লে. কর্নেল রেজা আমাদের অব্রশন্ত ও সতর্কতা দেখে বেশ খুশি হলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, ভোমাদেরকে ইপট্রাকশন দেয়ার মতো কেউ নেই। ওসমানী সাহেব এধরনের কোনো কিছু ভাবছেনই না। যা করার ভোমাদের নিজেদেরই করতে হবে। কারো নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থেকো না। আমিও সময়-সুবোগ মতো তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবো। দে, কর্নেল ব্রেক্সা সন্তিট্র ২৯ মার্চ অসুস্থ অবস্থাতেই ঢাকা থেকে হেঁটে ব্রাক্ষণবাডিয়া চলে এসেছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁর পা ভীৰণরকম ফুলে গিয়েছিল। মে'র বিতীর সন্তাহ পর্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এরপর কলকাতা চলে যান। মুক্তিযুদ্ধের পরো সময়টা তিনি সেখানেই ছিলেন। ওসমানীর সঙ্গে ব্যক্তিগত বিরোধ থাকায় লে. কর্নেল রেজাকে যুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া থেকে বিরত রাখা হয়। দুঃবজনকভাবে তার মতো একজন অভিজ্ঞ অঞ্চিসারকে মুক্তিবৃদ্ধে সম্পূর্ণ নিচ্চিয় হয়ে থাকতে হয়। উল্লেখ্য, সাপাউদ্দিন রেজাই ছিলেন একমাত্র কর্মরত পে, কর্নেল, যিনি নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে ২৯ মার্চ ব্রাহ্মণবাভিয়ায় **४८** अस्त्रिसन ।

১১ মার্চ কুমিন্না থেকে ব্যাটালিয়ন কমান্তার আমাকে নির্দেশ দিলেন ৩১ পাঞ্জাব ব্যাটালিয়নের ১৭টি ট্রাকের একটা কনভয় (গোলাবারুদ ও রেশনবাহী সামরিক যানের বহর) এসকর্ট করে সিলেট পৌছে দিতে। ব্যাটালিয়নটি তখন ছিল সিলেটের খাদিমনগরে। ইতিমধ্যেই পথে বেশ করেকবার জনতার বাধার সংখবান হতে হতে ট্রাক কনভয়টি ব্রাক্ষণবাডিয়া পৌছেছিল। শামসূল হক নামে ১তর্থ বেঙ্গপের একজন নায়েব স্বেদার দশজন বাঙালি হাওয়ানকে সঙ্গে করে কনভয়টি ব্রাহ্মণবাডিয়া নিয়ে আসেন। তাদের সঙ্গে কিছু পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যও ছিল। কনভয়টিতে ছিল তেলসহ বিভিন্ন রক্ষ। এতোগুলো টাক নিরাপদে সিলেট পৌছে দেয়ার জনা আমাকে দেয়া হলো মাত্র একটা প্রাটন (৩৫জন সৈন্য)। রাস্তায় ৫/৬ মাইল পরপরই সামনে বড়ো বড়ো গাছের ন্যারিকেড পড়তে লাগলো। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী জনগণ পাকিস্তানিদের রুনা রুসদ নিয়ে যেতে দেবে না। আমি ও আমার সঙ্গী সৈনারা প্রতিটি বাাবিকেছে অনেক করে সংগ্রাম কমিটির সদস্য ও সাধারণ লোকদের বোঝালাম যে, রসদ পৌছে দিতে না পারলে আমাদের ব<sup>ঞ্</sup>দ করে কোর্ট মার্শাল করা হবে। সময়মতো আমরা অবশাই আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবো। আর্মি কনভয় এমনিতেই ধীরণতিতে চলে, তার ৬পর এতোগুলো ব্যারিকেডের কারণে ১২০ মাইল রাস্তা অভিক্রম করতে ২/৩ দিন লেগে গেলো। ১৬ মার্চ সিলেট পৌছলাম আমরা। পৌছবার পর ৩১ পাঞ্চাবের কমান্তিং অফিসার সাফলোর সঙ্গে কনভয় নিয়ে আসার জনা ধন্যবাদ জানালেন আমাকে। তারপর তাদের ছাউনিতে থাকার এবং আমাদের অন্তপন্ত তাদের কোতে জমা দেয়ার প্রস্তাব করপেন তিনি। কিন্তু পাক্তিয়ানিদেব মতলব বুঝতে পেরে আমি তাতে রাজি হলাম না। সিনিয়র এনসিওরা আমাকে বলেছিল, আমরা একটা 'অপারেশনাল এরিয়া' থেকে এসেছি, তাই আমরা নিজেদের অন্ত দিয়েই একটা ছোটোখাটো অস্ত্রাগার বানিয়ে রাখবো। সিওকে আমার মতামত জানিয়ে দেয়া হলো। তিনি আর এ ব্যাপারে চাপাচপি করলেন না। পরে মনে হয়েছে, ঐ সময় পাকিস্তানিরা বেশি জোরান্তরি করে নি এজন্য যে, ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পরিকল্পনাটি ডাতে ক্ষডিগ্রস্ত হতে পারতো।

তারা চায় নি বাধ্য হয়ে আমরা এমন একটা কিছু করি, বাতে ২৫ মার্চের আগেই পরিস্থিতি বদপে যায়। যাই হোক, আমাকে বলা হলো, লিগ্লিরই আমার পরবর্তী অর্ভার আসবে। Unofficially বলা হলো, সিলেটে বিভিন্ন চাবাগানে কর্মরত অবাঞ্জালি অফিসারদের পরিবারকে এসকর্ট করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে হবে। তাদের জড়ো করতে সময় লাগবে এবং বে পর্যন্ত আমাদের ৩১ পাঞ্জাবের সঙ্গেই থাকতে হবে। পরদিন (১৭ মার্চ) আমার প্রতি কি অর্ভার আছে জানতে চাইলাম। কিন্তু কেউই কিছু বললো না। কুমিন্বায় আমাদের ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের সঙ্গেও আমাকে টেলিফোনে কথা বলতে দেয়া হলো না। শেষে কুমিন্বার বাঙালি এস এম (সুবেদার মেজর) ইন্রিস মিয়ার সঙ্গেটোলফোনে কথা হলো। তার সঙ্গে আমার অত্যন্ত ঘলিষ্ঠ সম্পর্ক হিল। আমার অধীনে একজন বিশ্বন্ত জেনিও (জুনিয়র কমিশত অফিসার) হিসেবে কুমিন্বা ও

জয়দেবপুরে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ইদ্রিস মিয়াকে বললাম. 'কিছু বুঝতে পারছেন ইদ্রিস সাহেব? এরা আমাকে কোনো অর্ডারও দিছে না, যেতেও দিছে না...।' তিনি উত্তর দিলেন, 'স্যার, সবই বুঝছি। আপনি কিছু বলবেন না, আমি সিও সাহেবকে বলবো তিনি যেন আপনাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিয়ে আসেন।' অধিনায়কের ওপর একজন সুবেদার মেজর প্রচুর প্রভাব খাটিয়ে থাকেন। চতুর্থ বেসলে অবস্থানরত অন্যান্য বাঙ্কালি অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করে ইদ্রিস মিয়া আমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য সিওকে চাপ দিলেন। শেষ পর্যন্ত সিও কর্নেল খিজির হায়াত খান কৃমিল্লা ব্রিণেড কমাভার ব্রিপেডিয়ার ইকবাণ শফির সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে আসবার নির্দেশ দেন। ১৯ মার্চ আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে এলাম। চারদিকে তথন চাপা উত্তেজনা।

### কুমিল্রা ক্যান্টনমেন্টের অস্বাভাবিক ঘটনা

युक्त (वाधर्य क्वरंठरे रत अवक्यरे मत्न रहिना। स्नावारिनीव विভिन्न डेप्स থেকে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ কানে আসছিল। আর ক্রমশই বাডছিল উত্তেজনা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আমি সব সময় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত বাকি দুই কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। সুবেদার আবদুন ওহাব খবর আদান-প্রদানে আমাকে খব সাহায্য করতো। তার কাছ থেকে জ্ঞানতে পারলাম, মেলিনগান ও মর্টার তাক করা ছাড়াও পাকিস্তানিরা আমাদের ইউনিট লাইনের চারদিকে উচু পাহাড়ে পরিবা বনন করছে। জিগোস করলে তারা বলতো, ট্রেনিং-এর কাঞ্চ করা হচ্ছে। পুরো মার্চ মাস ধরেই কমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে এধরনের বিভিন্ন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে থাকে। আমাদের ইউনিট লাইনের চারদিকে পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার ও জ্বেসিও, বিশেষ করে আর্টিলারি বাহিনীর লোকজন সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতো। কমাভারসহ বিগেডের খন্যান্য অফিসার প্রায়ই অপ্রত্যাশিতভাবে ইউনিট লাইন পরিদর্শনে আসতেন। বিগেড কমাভার ও ব্যাটালিয়ন কমাভার সপ্তাহে একবার সৈন্যদের উদ্দেশে বক্তবা রাষতেন, যেটা বাভাবিক পরিপ্রিভিতে হতো না। এছাড়া চতর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও জেসিওদের সঙ্গে বিগেডের অফিসার ও জেসিওদের প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলোর প্রতিযোগিতা হতো, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সাধারণত যেটা ঘটে থাকে খ্যু মাসে একবার কি দু'বার। এসময় বেলার মাঠে নিরাপত্তার জন্য অন্য রেজিমেন্টের সশস্ত্র প্রোটেকশন পার্টি নিযুক্ত করা হয়। আরো আন্তর্যের বিষয়, আমাদেরকে ভারতের সঙ্গে সন্থান্য যুদ্ধের কথা বলা হচিছদ, অথচ সেই জরুরি পরিপ্রিভিতেও অস্বাভাবিকভাবে ছটির ওপর কোনো কডাকডি আরোপ করা হয় নি। বরং চতুর্থ বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার ও ব্রিণেড কমান্ডার জওয়ানদেরকে

ালেন, যে যার ইচেছমতো ছুটি নিতে পারো। এদিকে ১৮/১৯ তারিখে আর্টিলারি থেকে একজন বাঙালি সৈনিক এসে খবর দেয় চতুর্থ বেসলের ইউনিট লাইনের ওপর সেদিন রাতে পাকিস্তানিরা হামলা করবে। একথা তনে ৮৬% বেসলের বাঙালি সৈনারা ক্যান্টেন মতিনের পরামর্শে এবং এয়াডজুটেন্ট কার্টেন গাফফারের উদ্যোগে ও নির্দেশে অস্ত্রাগার থেকে যার যার অস্ত্র বের করে হামলা মোকাবিলার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানিরা আর হামলা করে নি। পরদিন চতুর্থ বেসলের সৈন্যরা অস্ত্র ফেরত সেয়ার সময় বিনা নির্দেশে অস্ত্র বের করার জন্য তাদের কোনো ক্যবাবদিহি করতে হয় নি। সিও খবং এ ঘটনা ক্যেনেও তাদের কিছু বলেন নি।

একের পর এক এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনায় সন্দিহান হয়ে পড়ি আমি। স্বেদার ওহাবকে দিয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে বলে পাঠাই সবাইকে সতর্ক ধাকতে। এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার পর কুমিল্লা থেকে আমার ও সাদেক নেওয়াকের কোম্পানির উদ্ব অব্রশন্ত ও গোলাবারুল ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় নিয়ে আসি। আমার আশকা ছিল, ব্রাক্তণবাডিয়ায় আমাদের দুই কোম্পানি সৈন্যকে পাকিন্তানিরা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে অব্র সমর্পণে বাধ্য করবে। এ আশ্বয়া থেকে সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি নিই আমি। পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমার ও সাদেক নেওয়াজের কোম্পানির **জেসিওদেরকে আত্মরকার জন্য ক্যাম্পের চারদিকে পরিখা খৌড়ার নির্দেশ** দিই। কাজগুলো করতে হয়েছে বুবই সতর্কতার সঙ্গে কারণ পাঞ্জাবি অফিসার সাদেক নেওয়াজ আমার গতিবিধির ওপর সবসময় নজর রাখতো। প্রায়ই সে আমাকে জিগোস করতো এই সব পরিবা বনন, পঞ্জিশন নেয়ার উদ্দেশ্য কি। আমি উত্তর দিতাম, জওয়ানদের ডিগিং এবং পঞ্জিশন দেয়ার অনুশীলন করাছিছ। এছাড়া বিশৃঞ্চল জনতার সম্ভাব্য হামলা থেকে সেনাসদস্য ও অস্ত্র-গোলাবারুদ রক্ষার অজ্বহাত দেখিয়েছিলাম। কুমিল্লার সঙ্গে আমাদের ব্রাক্ষণবাড়িয়া ক্যাম্পের যোগাযোগের মাধ্যম ছিল একমাত্র টেলিকোন এবং একটি সিপন্যাল সেট। সিগন্যাল সেটটি অপারেট করতো পাঞ্চিন্তানিরা। অস্বাভাবিকভাবে এই সেট দিয়ে কৃমিকা ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো, যদিও কোম্পানি পর্যায়ে ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করারই নিয়ম ছিল। এসময় আমি খুব অবন্তির মধ্যে ছিলাম। সব সময় মনে হতো, কৃমিল্লায় থেকে-যাওয়া জুনিয়র বাঙাণি অফিসাররা যদি সময়মতো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বার্থ হয়, তাহলে হয়তো ব্যাটালিয়নের অর্থেক অপ্র-গোদাবারুদ এবং সৈনা হারাতে হবে।

এদিকে ২৩ মার্চ ঢাকায় জঙ্গি ছাত্র যুব কর্মীরা ঢাকা বিশ্বদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধুর নাসভবনসহ বিভিন্ন জায়গায় সাধীন বাংলাদেশের পজাকা উদ্ধিয়ে দেয়।

২৪ মার্চ বিকেলে ঢাকা থেকে আমার স্ত্রী রাশিদা ফোন করলো। কুশলাদি বিনিময়ের পর রাশিদা বললো, 'ঢাকার যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে যুদ্ধ অনিবার্য। যুক্ত তোমানেরকে করতেই হবে। সময়মতো সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করো না। আমি বলেছিলাম, নিরন্ত দেশবাসীর পাশে তো আমাদের দাঁড়াতেই হবে। আমি সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় আছি। একজন গৃহবধূর এই চেতনা ও দায়িত্বোধের প্রতিফলন তাৎক্ষণিকভাবে আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। রাশিদার সঙ্গে এরপর বেশ কিছুদিন যোগাযোগ হয় নি। দেখা হয় একেবারে মের ২০/২২ তারিবে ভারতের আগরতলায়।

#### বালেদ মোপাররকের সঙ্গে সাক্ষাৎ

এদিকে চতুর্থ বেচ্চল রেজিমেন্টে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে মেজর বালেদ মোশাররফ (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল এবং শহীদ) ২২ মার্চ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে এপেন। এর আগে ডিনি ঢাকায় পদাতিক ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ব পদ ব্রিগেড মেজরের দায়িত্ব পালন করছিলেন। কয়েক ঘণ্টার নোটিশেই তাঁকে ঢাকা বেকে কুমিপ্নায় বদলি করা হয়। ২৪ মার্চ ডাঁকে একটা কোম্পানি নিয়ে সেদিনই সীমান্তবর্তী এলাকা শমসেরনগরে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। খালেদ মোশাররফকে বলা হয়েছিল, শমসেরনগর সীমাস্ত দিয়ে ভারতীয় নকশালরা পূর্ব পাকিস্তানের ভূখতে ঢুকে পড়েছে। তাদেরকে দমন করতে হবে। শমসেরনগর যাওয়ার পথে ব্রাক্ষপবাড়িরায় আমার সঙ্গে খালেদ মোশাররফের দেবা হয়। কুমিল্লা থেকে শমসেরনগর বেতে হলে ব্রাহ্মপরাড়িয়া হয়েই বেতে হয়। গভীর রাজে ব্রাহ্মণরাড়িয়ার উপকণ্ঠে এসে পৌছান খালেদ মোশাররফ। শহরের ওই অংশে ডখন প্রচুর ব্যারিকেড। ব্যারিকেড সরাতে সরাতেই ধীর গতিতে এগুচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু শহরের নিয়াজ পার্কের কাছের সেতৃটির সামনে ছাত্র-জনতার প্রবল বাধার সম্খুখীন হতে হপো তাঁকে। সঞ্চাম পরিষদের নেতৃত্বে কয়েক হাজার পোক রাজায় তয়ে পড়ে জানায়, সামরিক বাহিনীর কোনো কনভয় যেতে দেয়া হবে না। ভংকালীন সাংসদ পুংৰুগ হাই সাচ্চু, আলী আজমসহ কয়েকজন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতা খালেদ মোশাররফকে বলেন, বাংলাদেশের অনেক জায়গায় পাকসেনারা আবার তলি চালিয়েছে এবং মিলিটারির চলাচল কেন্দ্রীয় নির্দেশে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। তারা আরো বলেন, পাকিস্তানিরা বেঙ্গল রেজিযেন্টের সৈন্যদেরকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কুমিল্লা থেকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। নেতৃবৃন্দ তাদেরকে যেতে দিতে সমীকৃতি জ্বানান।

ববর পেয়ে আমি ঘটনাত্বলে গেলাম। উপস্থিত নেতৃবৃন্দসহ জনতাকে ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলার জন্য বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা কিছুতেই রাজি হলো না। বেশ কিছুন্দণ কথাবার্তা চলে। আমরা তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলাম, বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাংশাদেশেরই রেজিমেন্ট। বাঙালির প্রয়োজনের সময় এই রেজিমেন্ট পিছিয়ে থাকবে না; কিন্তু এখন আমাদেরকে

বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। শেষ পর্যন্ত নেতৃত্বানীয় ব্যক্তিরা ব্যারিকেড উঠিয়ে নিতে সম্মত হলেন। খালেদ মোশাররফকে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে এলাম। ক্যান্তেপ তার সঙ্গে দেশের পরিস্থিতি এবং আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা হলো। রাতের বাবারের সময় মেজর বালেদ বললেন, পাঞ্চিন্তানিরা পার্লামেন্ট বসতে দেবে না, ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। একটা গণহত্যা ঘটানোর পরিকল্পনা চলছে। আমাদের সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। সিভিলিয়ানের বেশে পিআইএ-এর বিমানে করে বেশ কিছু পাকিন্তানি বাটোলিয়ন ঢাকায় এনেছে তারা। এছাডা জাহাকে করে অস্ত্রশন্ত্রও আনা হয়েছে। ক্র্যাকডাউন হবেই এবং তাহলে বাস্তানি সৈন্যদের মধ্যে বডঃক্র্ত তীব প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। তাই তার। আগে বাঙালি সৈন্যদেরকে নিরম্ভ করে ফেলার চক্রান্ত করছে। খালেদের এই চেতনাটা বাংলাদেশের সেই সমযুকার চাঞ্চরিরত অনেক অফিসারের ভেতরেই অনুপস্থিত ছিল। যার ফলে মুক্তিযুদ্ধের প্রথমপর্বে (২৫ মার্চ থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত) সেনাবাহিনীতে চাকরিরত মাত্র ২৫ থেকে ৩০জন অফিসার সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে যোগদান করেন। পুরো মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানে কমিশনপ্রাপ্ত বাস্তালি অফিসার বলতে ছিলেন এরই। ওখন বেশির ভাগ বাঙালি অফিসারেরই পোস্টিং ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে। যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশে কর্মরত এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছটি বা বিভিন্ন উপলক্ষে এদেশে এসেছেন, আবার চলে গেছেন এমন অফিসারের মোট সংখ্যা দেড় শতের মতো ছিলো। অর্থাৎ দেড়শো অফিসারেরই মুক্তিযুক্ত যোগ দেরার সযোগ ছিলো। অথচ বুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন উদ্বিখিত ২৫/৩০ অনই। এদিক দিয়ে অঞ্চিসারদের তুলনার সাধারণ সৈন্যদের ভেতরেই সংঘামী চেতনা বেশি লক্ষ্য করা পেছে। এই চেতনা ও দুরদৃষ্টির অন্তাবেই বহু বাভালি অফিসার অসহায়ভাবে বন্দি ও পরবর্তীকালে নিহত হন। যাই হোক, খালেদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় ঢাকার খবর পাওয়া ছাড়াও আর যে গুরুত্বপূর্ণ কারুটি হলো, তা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের একটা ব্যবস্থা করে ণেলেন ভিনি। খাপেদ মোপাররফ আমাকে একটা বিশেষ ফ্রিকোরেন্সি ঠিক করে দিয়ে বললেন, প্রয়োজন হলে এতে টিউনিং করে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। যোগাযোগের একটা উপায় পেয়ে আমি খানিকটা ভরসা পেলাম।

### সিও এলেন ব্রাক্ষণবাডিয়ার

পরদিন, অর্থাৎ ২৫ মার্চ সন্ধ্যায়, কুমিক্সা থেকে নির্দেশ এলো, আরো লোক আসছে। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করলাম, কিন্তু জানতাম না কারা আসছে। রাত আটটার দিকে সিও কর্নেশ মার্শিক খিজির হায়াত খান কুমিক্সায় অবস্থিত চতুর্থ বেঙ্গণ রেজিমেন্টের বাকি কোম্পানিগুলো নিরে উপস্থিত হলেন। সিওর সঙ্গে এলো ক্যান্টেন মতিন

(পরে ব্রিণেডিয়ার অব.), ক্যাপ্টেন গাফফার (পরে লে. কর্নেল অব.), লে, আমজাদ সাইদ (পাঞ্চিতানি অফিসার) ও ডা. লে. আবুল হোসেন (পরে ব্রিগেডিয়ার)। ডা. আবুধ হোসেন এসেছিল আখতারের বদলে টেম্পোরারি ডিউটিতে। আৰতারের পোস্টিং অর্ডার নিয়ে এসেছিল সে। আৰতারের পোস্টিং হয়েছিল আঞ্জাদ কাশ্বিরের একটি স্টেশনে। সিও বললেন, যুদ্ধ আসন্ত বলে ব্রিণেড কমাভার তাকে কুমিলা থেকে চতুর্থ বেঙ্গণের প্রায় সব সৈন্যকে দিয়েই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ক্যান্টনমেন্টে তখন রয়েছে তথু LOB (Left out of Battle) সেনা সদস্যরা, অর্থাৎ ব্যান্ধ, অবসর অত্যাসনু এমন, কিংবা অসুস্থ এবং পাহারার নিরোজিত অল্পসংখ্যক সৈন্য। রাত ১১টার দিকে সিও আমাকে শাহবাঞ্জপুরে আমার অবস্থানে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মতো রওনা হয়ে গেলাম। ১২ মাইল দূরের গন্তব্যে পৌছুলাম রাভ ভিনটার দিকে। তারপর তিতাস নদীর পাড়ে খৌড়া ট্রেঞ্চে অবস্থান নিদাম আমরা। কিন্তু সকাল ছটাতেই (২৬ মার্চ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে যাওয়ার আদেশ এলো। কি আর করা! ঘণ্টাখানেক পর আবার রওনা হলাম ব্রাক্ষবাড়িয়ার দিকে। আভর্য ব্যাপার, কিছুদুরে যেতেই দেখলাম রান্তার ওপর পড়ে আছে বিশাল একটা গাছ। পড়ে আছে মানে কেটে ফেলে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে আর কি। অথচ ঘণ্টা তিনেক আগেও রাত্তা ছিল একেবারে পরিষ্কার। বঝতে পারলাম জনতা সেনাবাহিনীর গতিরোধ করার জন্যই এ কাজ করেছে। পরে জেনেছিলাম পঁচিশে মার্চের রাতে ঢাকায় পরিচালিত হত্যাযজ্ঞের খবর সেই রাতে পেয়েই वन्नवन्नुत निर्पारण প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনতা শেষ রাভের দিকে करप्रक चंछात्र मर्था व्यत्नकथरमा बाहिरकछ टेडिंड करत । याहे ह्याक, खडवानता গাড়ি থেকে নেমে গাছ কেটে রাজা থেকে সরানোর পর আবার যাত্রা ৬ক করদাম। কিন্তু কিছুদুর যেন্ডে-না-যেন্ডেই আবার ব্যারিকেড। ১২ মাইল পথে অন্তত কৃড়ি জায়গায় এরকম ব্যারিকেড সরিয়ে এগুডে হলো। রাজা একদম ফাঁকা। কোনো গোকজনের দেখা পাচ্ছিলাম না। ব্যারিকেডের কারণে ১২ মাইল রান্তা পেরোতে ঘটা তিনেক লেগে গেলো। দশটার দিকে ক্যাম্পে পৌছে দেখলাম সাদেক নওয়াজ, ক্যাপ্টেন গাফফার, লেফটেন্যান্ট আমঞ্জাদ, লেফটেন্যান্ট আখতার, হারুন এদেরকে নিয়ে সিও বসে আছেন। আমার সঙ্গে ছিল সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট কবির। সিও এবং অন্যদেরকে বেশ গদ্ধীর দেবাচিংলো। সিও আমাকে ভানালেন, দেশে সামরিক আইন ভারি করা হরেছে। ক্যান্টেন মতিনের কোম্পানিকে ব্রাক্ষণবাডিয়া শহরে পাঠানো হরেছে সাদ্ধ্য আইন কার্যকর করর জন্য। তিনি আমাকে তথনি পুলিশ লাইনে পিয়ে পুলিশদের নিরস্ত্র করার নির্দেশ দিধেন। আমি তাকে বললাম, পুলিশদের নিরব্র করতে গেলে অহেড়ক গোলাগুলি, রক্তপাত হবে। সিও অবশ্য প্রথমটায় চেয়েছিলেন সাদেক নেওয়ান্ত গিয়ে প্রয়োজনবোধে শক্তি প্রয়োগ করে

পৃথিপদের নিরম্ন করুক। বন্ধপাত এড়ানোর জন্য আমি সিও-কে পরদিন নিজে গিয়ে পুলিপের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার মিখ্যে প্রতিশ্রুতি দিলাম। আমার কথায় তখনকার মতো নিবৃত্ত হলেন তিনি।

# যুদ্ধের পূর্বাভাস

দ্পুরের দিকে সিগন্যাধ জেসিও নামের সুবেদার জহির তার জ্যারেলেস সেট বাান্ডম ক্যানিং করার সময় কিছু অর্থপূর্ণ ম্যাসেঞ্জ ইন্টারসেন্ট করে। মানেজগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সে আমাকে তা জানাতে এলো। পাক আর্থির দুটো স্টেশনের মধ্যে উর্দু ও ইংরেজিতে কথাবাতাওলো ছিল এরকম--আরো ট্যান্থ আামুনিশন দরকার... হেলিকন্টার পাঠানোর ব্যবস্থা कत । आयाम्बत जानक कााकुरप्रनिधि श्लाह... EBRC-द (East Bengal Regimental Centre) অর্ধেক সৈন্য অস্ত্রসহ অথবা অন্ত ছাড়া বেরিয়ে গেছে ইত্যাদি। বেশ চিম্ভিত হয়ে পড়দাম। যুদ্ধ কি তাহলে তঞ্চ হয়ে গেলো! হারুন, ক্বির আর আখতারকে নিয়ে পরিস্থিতি বিশ্বেষণ করতে বসলাম। ম্যাসেজগুলো পেয়ে গুরা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতি যে গুরুতর, সে বিষয়ে সবাই একমত হলো। বিশ্বস্ত জেসিও, এনসিওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ডাদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করলাম। দেখলাম আমাদের চেয়ে তারা এক ধাপ এগিয়ে। জ্বেসিও-এনসিওরা জানালো, তারা পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে, কেবল আদেলের অপেক্ষা। একট আশ্বন্ত হলাম। বিকেপ পাঁচটা নাগাদ দেখতে পেলাম শত শত লোক ঢাকার দিক থেকে পালিয়ে আসছে। নারী-পুরুষ আর শিতদের ঐসব দলকে জনস্রোত বললেই বোধহয় দৃশ্যটার সঠিক বর্ণনা দেয়া হয়। তাদের মুখে আডঙ, অনিকয়তা আর পথপ্রমের ছাপ। কেউ আসত্তে গোকর্ণঘাট হয়ে, অনেকে আসত্তে ঢাকা-বাঞ্চণবাডিয়া রেল লাইন ধরে মেফ হাঁটাপথে। পালিয়ে আসা লোকগুলোর সঙ্গে আগে কথা বলার চেষ্টা করলাম। আর্মির পোশাক দেখে অনেকেই ভয়ে রান্তা ছেড়ে মাঠ দিয়ে হাঁটা তঞ্চ করলো। আমরা বাংলায় কথা বলছি দেখে সাহস করে যে দু'একজন এলো, তাদের কাছ থেকে জানলাম, ঢাকার গতকাল অর্থাৎ ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি আর্মি সাধারণ মানুষের ওপর ট্যাক্তসহ ভারি অন্তপত্ত নিয়ে হামলা করেছে। বহু লোক মাব্রা গেছে। কথা বলার মতো মানসিক অবস্থাও অনেকের ছিল না। তারা তধু বলছিল, আগুন... তলি... ঢাকা শেব... লাখ লাখ লোক মারা গেছে- এই রকম অসংলগু কথা। এরপর আর বুঝতে বাকি রইলো না কিছু। বুঝলাম আর দেরি নয়, এবার সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা। জওয়ানদের মনোডাব এর মধ্যেই জানা হয়ে গিয়েছিল।

সন্ধ্যার দিকে জহিরের সিগন্যাল সেট দিয়ে শমসেরনগরে মেজর খাদেদ মোশাররফের সঙ্গে যোগাযোগ করশাম। ঢাকাইয়া বাংলার ইন্টারসেন্টেড (मरमञ्चल्या विनिद्य क्षात्र मकामक कानरक ठाइनाम। वननाम, नुद्रा वार्টिनियन এখন वाक्स्पराष्ट्रियाय । नाकिस्तानि रेमनारम् व श्राथमात्र निकात हरा লোকজন যে ঢাকা থেকে পালিয়ে আসছে ডাও জানলাম। বালেদ মোশাররফকে বললাম আমরা তৈরি। তাকে তাড়াতাড়ি কোম্পানি নিয়ে ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় আসার অনুরোধ করলাম। আমাদের কথোপকথনের সময় সাদেক নেওয়াক, আমজদ এবং সিও বিজিন্ন হায়াত বান খুব তীক্ষ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন বলে বেশি কথা বলা সম্ভব হয় নি। খালেদ যোশাররফও শমসেরনগর থেকে বেশি কথা বলেন নি। সব খনে তিনি একটি যাত্র কথা বললেন, 'আমি রাভের অপেকার আছি।' মেন্তর বালেদের এই একটি কথা থেকেই বুবে নিলাম কি বদতে চাইছেন তিনি। বুঝলাম, তিনি বিদ্রোহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এবং আঞ্চ রাতেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন। ২৭ মার্চ বেলা ডিনটা নাগাদ তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আর যোগাযোগ হয় নি ৷ শমসেরনগর যাওয়ার পর তার withdrawal route অর্থাৎ পদাদপসরণের রাস্তা পাকিস্তানিরা ৩১ পাঞ্জাব-এর এক কোম্পানি সৈন্য দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিল। তাই তিনি চা বাগানের ভেতর দিয়ে বিৰুদ্ধ রাস্তা ধরে পরদিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ বেলা প্রায় তিনটার দিকে ব্রাক্ষণবাডিয়া এসে পৌছান।

### অকিসার ও জওয়ানদের মধ্যে উরেজনা

খালেদ মোশাররক্ষের সঙ্গে কথা হওয়ার পর থেকেই জুনিয়র অফিসাররা দ্রুত কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমাকে চাপ দিছিল। সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খালের বেতার ভাষপ তনে তারা আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তবুনি অশ্র তুলে নেয়ার নিদের্শদানের জন্য তারা আমাকে পিড়াপিড়ি করতে থাকে। আমি ব্যাটালিয়নের অনা করেকজন গুরুত্বপূর্ণ জুনিয়র অফিসারের চূড়ান্ত মতামতের অপেক্ষা করছিলাম। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্য ভূল কিংবা সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী না হলে সব পও হয়ে যাবে এবং অপ্রয়েজনীয়ভাবে লোককয় ঘটবে। বিধাশক্ত একজন অফিসার ও জ্যেষ্ঠ একজন জেসিওকে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সারারাত সময় দিলাম।

সন্ধার একটু পর আনার কোম্পানির সৈনাদের দেখতে টেন্টে গেলাম। সঙ্গে কবির, আথতার, হারুন ছাড়াও বেলায়েত, শহীদ, মুনীর, ইউনুস, মইনুলসহ করেকজন বিশ্বন্ত এনসিও। পাঞ্চিন্তান আর্মিতে অফিসার ও সাধারণ সৈনাদের মধ্যে একটা সামাজিক দূরত্ব ছিল। তাই সৈনারা কেউ অফিসারদের কাছে খোলামেলাক্ষানে মনের কথা বলজো না। যাই হোক, সৈন্যরা এই সময় বসে তাস খেলছিল। আযাকে দেখে তারা উঠে দাঁড়ালো। একজন আমার কাছে এসে বললো, স্যার, বাংলাদেশে যে কি হইতাছে তাতো জানেন।

আমরাও সব বৃত্তি, জানি এবং খেয়াল রাখি। সময়মতো ডিসিশন দিয়া দিয়েন, না দিলে আমগোরে পাইবেন না। যার যার অপ্ত নিয়া যামগ্য। ভাওয়ানরাও আমাদের মতো করে ভাবছে দেখে গর্বিত ও আশাখিত হলম আমি। কিন্তু কোনো মন্তব্য না করে কেবল পিঠ চাপডে দিয়ে আশ্বন্ত করতে চাইলাম তাকে। এতোক্ষণে পুরোপুরি নিকিত হলাম, তারা আমাদের ইঙ্গিতের অপেকার রয়েছে মাত্র। জাতির দুর্ভাগ্য, সামরিক অফিসারদের সবাই এদের মতো চেতনা, সতৰ্কতা এবং দায়িতবোধসম্পন্ন ছিলেন না, তাই সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। পারলে হয়তো পাকিন্তানিদের পক্ষে মাত্র ৪ থেকে ৫শ' সৈন্য দিয়ে চট্টথাৰে বিভিন্ন ধরনের অপ্তথারী আমাদের দুই হাফার याद्वाक काव कहा महत्व हरला ना व्यवश या कग्नक्रिक हरग्रह, मिणेल हरला না। চট্টগ্রাম মুক্তাঞ্চল হিসেবে আমাদের অধিকারে পাকলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের সুধিধাসহ সমগ্র অঞ্চলটি মুক্তিযুদ্ধের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারতো। তথু শুভপুর (ফেনী)-সীতাকুত এলাকাটি দখলে রাখতে পারলে এর দক্ষিণে পুরো চট্টয়াম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম কুড়ে বিস্তীর্ণ মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা নেছো। বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গল এবং তিনটি আংশিক ব্যাটালিয়নের (প্রথম, ততীয় ও অষ্টম) সহায়তায় এটা করা অসম্ভব ছিল না। আৰ ভাহলে হয়তো মক্তিবদ্ধের প্রতি সমর্থনের জন্য কোনো একটি রাষ্ট্রের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতাও বহুলাংশে হ্রাস পেতো।

রাতে আমরা করেকজন টেন্টের সামনে ক্যাম্প চেয়ারে ধসে আছি। এমন
সময় দেখলাম, সিও খিজির হায়াত এস এম ইদ্রিস মিয়া আরো করেকজন
জেসিও-কে নিয়ে সৈন্যদের টেন্টের কাছাকাছি খোরাছুরি করছেন। সৈন্যদের
টেন্ট ছিল আমাদের থেকে খানিকটা দূরে। সিও-র গতিবিধি দেখে সবাই
চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বাাপারটা আমার কাছে সুবিধের মনে হচ্ছিল না।
এসময় এনসিও বেলায়েত, শহীদ, মনির আমাকে বললো, সার আজ রাতে
আমরা আপনার টেন্ট পাহারা দেবো। পাঞ্জাবিদের মতিগতি ভালো নয়। রাতে
কোনো পাঞ্জাবি অফিসার অন্ত হাতে কাছে এলে সোজা তলি চালাবো।
আপনাকে আমাদের প্রয়োজন।

সে রাতে জনা দশেক এনসিও এবং জওয়ান পালা করে আমার টেন্ট পাহারা দেয়, যদিও হাবিলদাররা কখনো পাহারা দেয় না, সেটা সিপাইদের কাজ। কিন্তু আমি ওদেরকে বারণ করতে পারলাম না। মেজব সাদেক নেওয়াজ এবং লে, আমজাদও সারারাত আমার তাঁবুর ১০০/১৫০ গহু দূর থেকে আমার ওপর নজর রাখে। পাঞ্জাবি অফিসার দু'জন সারারাত জেগে ছিল।

চিন্তাক্লিই মন নিয়েই গভীর রাতে কোনো একসময় ঘূমিয়ে পড়ি। শেষ রাতের দিকে একটা কোন এলো। কোম্পানিগম্ব পিসিও থেকে একজন অপারেটর আমাদের এখানকার সিনিয়র বাঙ্কালি অফিসারের সঙ্গে কথা কলতে চাইছিল। আমি স্টোন ধরণে সে বলগো, 'সাার, আমি একজন সামানা সরকারি কর্মচারী। একটা খবর দেয়া অতি জরুরি মনে করে এতো রাতে কোন করে আপনার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটালাম। একটু আগে পাক আর্মির ১২টা ট্রাক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে রওনা হয়েছে। মিনিট পাঁচেক আগে তারা কোম্পানিগঞ্জ ত্যাগ করেছে।' বুঝতে পারলাম, পাকিস্তানিরা পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদেরকে অস্তু সমর্পণ করাতে আসছে।

### অবশেষে বিদ্যোহ

২৭ মার্চ ভারে হতেই সিও খবর পাঠালেন, তার অফিসে সকাল ন'টায় অফিসারদের মিটিং হবে। অবল্য এরি মধ্যে চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি আমি। সোয়া সাতটায় অফিসার্স মেসের দিকে রওনা হলাম। সঙ্গে কবির ও হারুন এবং বেদায়েত, শহীদ, মুনিরসহ কয়েকজন জওয়ান। সবাই সশস্ত্র। আমাদের বের হতে দেখেই অন্য ভওয়নরা অ্যামুনিশনের বাক্স খুদে যার যার অন্ত্র দোড করা তরু করলো। অফিসার্স মেসে গিয়ে সিও, সাদেক নওয়ার, আমহাদ, গাফফার, আখতার আর আর্দ হোসেনকে দেখলাম। আমরা নাশতার টেবিলে বসলাম। ওয়েটার অর্ডার নিতে এলো। সিও নাশতা করছিলেন। তার পাশে বসা আমন্তাদ আর সাদেকের খাওয়া শেষ। খেতে খেতে সাদেকের সঙ্গে কগা বলছিলেন সিও। একটু দুরে সোদ্ধায় বসা আখতার আর আবুল হোসেন। এমন সময় একজন জ্যেষ্ঠ জেসিও এসে সিওকে বললো, সাদেক নওয়াজের কোম্পানিতে একটা সমস্যা হয়েছে, তাই তাকে এক্ষনি সেখানে খেতে হবে। কথাটা শোনা মাত্র সিও তার সঙ্গে যেতে উদ্যত হলেন। আমন্ধাদ আর मार्फक्छ উঠে माँडारमा। व्यापाद मरम्बर इरमा, भिउ-क महिरा निरा विस्ताद বানচাল করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে না তো? দ্রুত উঠে সিওকে বাধা দিলাম আমি। বদদাম, পরিস্থিতি না জেনে এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না, আগে সবাই অফিসে যাই। তারপর কথাবার্তা বলে কোম্পানিতে যাওয়া যাবে। তাছাডা কোম্পানি কমাতার হিসেবে সাদেক নওয়াজ আছে, আমি আছি। তাই ভার এতো ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সিও আমার কথা মেনে নিলেন। সাদেক নওয়াজ তখন তার স্টেনপানটা আনার জন্য ক্লমে বেতে চাইলো। আমি তাকে বাধা দিয়ে বদলাম, চাইলে আমার স্টেনগানটা নিতে পারে সে। এতে আশ্বন্ত হলো সাদেক। এরি আগে এক ফাঁকে আখতারকৈ সাদেকের রুমে পাঠিয়েছিলাম তার স্টেনগানটা সরিয়ে রাখার জন্য। এখন সাদেক তার ঘরে ণেলে আখতার ধরা পড়ে যাবে। তাই কৌশলে ঠেকালাম ওকে। আখতার সাপেকের ঘরে গিয়ে আটটা ম্যাগাজিনসহ তার স্টেনটা নিয়ে নেয়। আমি সময় নষ্ট করতে চাইছিলাম ল। পাক কনভয় আসার খবর তো পেয়েছিলামই, তাছাড়া এখানকার পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল (পরে জেনেছিলাম, সকালের দিকে পাক কনভয় ব্রাহ্মপবাড়িয়া শহরের মাইল দুয়েকের মধ্যে পৌছানোর পর সম্ভবত আমাদের বিদ্রোহের থবর পেয়ে ফিরে যায়)। যাই হোক, সবাইকে নিয়ে অফিসে গেলাম। অফিসটা ছিল একটা ভাঁবুতে। পাকিস্তানি অফিসার ভিনজন ভাঁবুতে চুকে চেয়ারে থসা মান্রই সশস্ত্র কবির আর হারুন দুপালে দাঁড়ালো এবং আমি সিও ও অন্য দু'ভনকে বললাম, "You have declared war against the unarmed people of our country. You have perpetrated genocide on our people. Under the circumstances, we owe our allegiance to the people of Bangladesh and the elected representatives of the people You all are under arrest. Your personal safety is my responsibility. Please do not try to influence others."

বিদ্রোহ ঘটে পেলো। এতোক্ষণ ছিল একরকম পিন পতন নীরবতা। হঠাৎ দেখলাম ওয়াপদার তিনতলা কোয়ার্টার থেকে পাঞ্জামা-পাঞ্জাবি পরা এক বৃদ্ধ হাতে একটা দোনলা বন্দুক নিয়ে 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার তার ফাঁকা তলি করতে করতে ক্যান্দের দিকে ছুটে আসছে। গুলির আওয়াজ আর 'জয় বাংলা' ওনেই যেন সবার মধ্যে সংবিৎ ফিরে এপো। ক্যান্দ্রে বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিলো জওয়ানরা। সামরিক বাহিনীর কঠোর শৃত্তবদার মধ্যে কখন আর কোথেকেই-বা ওরা পতাকাটা পেলো, তখন আমার মাধায় সেটা চুকছিল না। বন্দি পাকিস্তানি অফিসার তিনজনকে সিও-র টেন্টে কঠোর পাহারায় রেখে বাইরে বেরিয়ে আসতেই আমাকে দেখে জওয়ানরা 'জয় বাংলা' য়োগান দিয়ে উঠলো। একসঙ্গে পাঁচ-ছয়শ' জওয়ানের মুখে 'জয় বাংলা' য়োগান গুনে সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো আমার। কয়েকজন উল্লাসে সমানে ফাঁকা গুলি ছুঁছে বাজিলে। আমি চিৎকার করে বললাম, কেউ যেন এখন একটা গুলিও বাজে খরচ না করে। বলতে গেলে গালিগালাজ করেই জওয়ানদের মধ্যে শৃত্তবা ফিরিয়ে আনলাম। সাময়িকতাবে ব্যাটালিয়নের অধিনায়কত্ গ্রহণ করলাম আমি।

গুলির আওয়াঞ্জ আর 'জয় বাংলা' ধ্বনি গুনে করেক মিনিটের মধ্যেই শহর এবং আলপাশের গ্রামগুলা থেকে পিল পিল করে অসংখ্য লোক এসে হাজির হলো ক্যাম্পে। অনেকের হাস্তে বল্লম, মাছ মারা কোচ এইসব দেশী অস্ত্র। এমন কি কয়েকটা মরচে-পড়া তলোয়ারও দেখলাম। জনতা গুধু পাকিস্তানি অফিসারদের চায়। ঐ উন্মন্ত লোকদের হাতে পড়লে পাকিস্তানি অফিসারদের অবস্থা কি দাঁড়াবে সেটা সহজেই অনুমেয়। কথা দিয়েছি, তাদের নিরাপত্তার লাগ্রিত্ব আমার, ভাই উত্থেজিত লোকজনকে অনেক কষ্টে নিবৃত্ত করলাম। পাঞ্লাবি পরা বৃদ্ধটি পাকিস্তানিদের হত্যা করার জন্য বন্দুক নিয়ে তেড়ে আসছিলেন। তাকে আমি স্টেনগানের বাঁট দিয়ে ঠেকালাম। সবাইকে বললাম.

এরা POW অর্থাৎ Prisoner of War । সূতরাং এদেরকে হত্যা করা যাবে না। আমরা এদের প্রতি জেনেভা কনভেনশন অন্যায়ী আচরণ করতে বাধ্য। তারপর প্রোটেকশনের জন্য বন্দি পাকিস্তানি অফিসার তিনজনকে আখতারের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় থানা হাজতে পাঠিয়ে দিলাম। আখতার গিয়ে সিআই-কে বদে, 'এদের নিরাপন্তার দাহিত্ব আপনার। মেজর শাক্ষায়াত বলেছেন, বন্দিদের কোনো ক্ষতি হলে আপনার রক্ষা নেই।' এর আগে কয়েকশ' সৈন্যের কণ্ঠে 'জয় বাংলা' শ্রোগান তনে কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য ও বিহারি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুদ্র যেতেই তারা জনতার হাতে ধরা পড়ে নিহত হয়।

বিদ্রাহের প্রাথমিক উত্তেজনা তিমিত হয়ে এলে ক্রংঘানদের আলপালের গ্রামণ্ডলাতে ছড়িয়ে পড়ে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিপাম। কারণ পাকিস্তানি বাহিনী বিমান হামলা চালাতে পারে। একজন অফিসারকে একদল স্থওয়ানসহ কুমিল্লার দিক থেকে পাকসেনাদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য শহরের দক্ষিণে অ্যাভারসন খালের পালে অবস্থান নিতে পাঠালাম। বেধা তিনটার দিকে মেজর খালেদ মোলাররফ ভার সেনাদল নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে পৌছুলে আমি চতুর্থ বেঙ্গল রেজিয়েন্টের দায়িত্ব গাঁর হাতে অর্পণ করলাম।

### খালেদ যোশাররকের মিটিং

थारमम यानाद्रवयः এসেই যোষণা করেছিলেন, বিকেন সাড়ে ভিনটায় রেস্ট হাউসে অফিসার আর জেসিওদের এক মিটিং হবে। সবার ধারণা ছিল, খালেদ মোশাররফ ব্রিফিং দেয়ার পরই কুমিল্লা বা ঢাকার উদ্দেশ্যে মার্চ ওরু হবে। সবার মধ্যে প্রচও উত্তেজনা। জীবনে সামরিক শৃঞ্চলবদ্ধ অল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটিত এই বিরাট পরিবর্তনে কয়েকজন অফিসার, জেসিও এবং এনসিও কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিল। কারো গায়ে নিমেষেই প্রবল জুর উঠে যায়। একজন সুবেদারতো উত্তেজনার অজ্ঞান হয়ে গেলো। একজন দ্রেসিও তেমন কথাবার্তা বলতো না, কিন্তু বিদ্রোহের পর তার মুখ থেকে কথার তুবড়ি ছুটতে লাগলো। অনবরত 'স্যার, আমাদের এই করতে হবে, সেই করতে হবে'— এসব বলে যাচ্ছিল। আমি নিজেও একটু অন্থির হরে পড়েছিলাম। সভাকক্ষে উপস্থিত সবাই পুরো ব্যাটণ ড্রেসে সঞ্চিত। হেলমেটটা পর্যন্ত ঠিকঠাক পুঁতনির কাছে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো। কিন্তু মিটিংয়ে সবার উত্তেজনার গনগনে আওনে ঠাণ্ডা পানি চেলে দিলেন খালেদ মোশাররফ। প্রথমে তিনি বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসার জন্য সবার তারিঞ্চ করলেন। তারপর বললেন প্রাথমিক ৪৮ ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তান আর্মি এবন পুরোপুরি সংগঠিত হরে গেছে। স্ট্র্যাটেজিক পরেন্টগুলো এরি মধ্যে ওদের দখলে চলে গেছে। এখন আমরা আক্রমণ করলে কিছু পাকিস্তানি সৈন্য মারা গেলেও যুদ্ধে জেতা যাবে না। আমাদের লোক ও অন্তবন খুবই সীমিত। আপাতত এর বেশি

সাপ্লাই পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই—ঢাকা, কৃমিলা বা চট্টপ্রামের খবরও আমরা সঠিক জানি না। আমাদের এখানকার খবর পাকিস্তান আর্মি এতান্ধণে নিশ্যুই জেনে গেছে। কাজেই শিগ্গিরই এখানে এয়ার আটাক হবে। আমাদের এখন একটাই করার আছে, তা হলো সাময়িক উইপদ্রয়াল এবং কনসোলিডেশন। খালেদের কথা তনে প্রায় সবার মনেই বিশ্যুয়ের অড় বয়ে গোপো। যুদ্ধের জন্য সকলে প্রস্তুত, আর খালেদ বলছেন কি না এখন যুদ্ধ হবে না। একজন জেসিও উঠে কিছু বলার অনুমতি চেয়ে নিয়ে উত্তেজিতভাবে বললো, স্যার, পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর এই জুলুম চালাইছে, মা-বোনদের ইপ্রত মারছে। আমলা ওলের আটাক করতে ঢাই—। অনেকেই তার এ কথা সমর্থন করলো।

খালেদ মোলাররফ অবিচলিত কঠে বললেন, 'স্বেদার সাহেব, আপনার জীধনটা এখন দেশের জন্য মূল্যবান, আপনি চাইলে মারা থেতে পারেন, কিন্তু তারপর দেশের কি হবে? অথচ আপনি বেঁচে থাকলে আরো দশ্টা জওয়ান তৈরি হবে। যুদ্ধে আপনাকে একদিন থেতে হবে, তবে আজ নয়।' বালেদ মোলাররফ আরো বললেন, 'পাকিস্তানিরা যে বিভ্তমাপ করেছে তাতে এখন ঢাকার উদ্দেশে মার্চ করা হবে আত্মহত্যার শামিদ। আমাদেরকে এখন একটা অক্ষপ মুক্ত রাখতে হবে। লোকবল ধৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং অপ্ত সংগ্রহের মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। আপাতত পেরিলা ওয়ারফেয়ারের মধ্যমে শক্রদের ক্যান্ত্রয়ালটি ঘটানোই হবে আমাদের লক্ষ্য। এর মধ্যে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেটা করতে হবে। ট্রেনিংয়ের জন্য সিলেটের সীমান্ত অক্ষপে জায়গাও দেখে এসেছি আমি।' খানিকটা হতোদ্যম হলেও যেজর বালেদের কথার যুক্তি থাকার তা মেনে নিলাম। অন্যরাও আর উচ্চবাচ্য করলো না।

# নেতৃবুন্দের সঙ্গে যোগাযোগ

বিকেশের দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এসভিও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা কালী রকিবউদ্দিন আহমেদ এবং এসডিপিও আমার সঙ্গে দেখা করে সর্বান্ধক সহযোগিতার আখাস দিলেন। তার কিছুক্ষণ পর এসেছিলেন ছানীয় আওয়মী লীগ নেতা আলী আজম, লুংকুল হাই সাচ্চে, মাহবুবুর রহমান, হুমায়ুন কবীর, জাহাসীর ওসমান প্রমুখ। তাঁরাও আমাদের সবরকম সহযোগিতার আখাস দিলেন। তারা সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃদ্দের মধ্যে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা কল্লেন। আমরাও এ ব্যাপারে একমত হলাম।

মিটিংয়ের পর কিছু ট্র্পৃস্ চলে যায় আতগঞ্জ ব্রিজে অবস্থান নিতে। খালেন মোশাববক্ষের আলফা ভোম্পানি দিয়ে সেকেও লেফটেন্যান্ট মাহবুবকে পাঠানো হলো শায়েন্তাগঞ্জে। মাহবুব বোরাই ব্রিজের দু'পাশে অবস্থান নেয়।

### বিদোহের খবর প্রচার

সিওর উপস্থিতিতে টুআইসি'র (2nd in Command) নির্দিষ্ট কোনো দায়িত থাকে না। এখন থেকে আমার মূল কান্ত হলো বিভিন্ন জায়গায় মোভায়েন করা ট্রপসের তদারকি এবং সমন্বয় সাধন করা। ২৭ মার্চ বিকেল থেকেই পুলিল ও তিতাস গ্যাস অফিসের ওয়ারদেস এবং টেলিফোন অফিসের অপারেটরদের সহায়তায় সারাদেশে ব্রাক্ষণবাডিয়ায় চতর্থ বেঙ্গলের বিদ্রোহ করার খবর ছডিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হতে লাগলো। আমরা ব্রাহ্মণবাডিয়াকে মক্তাঞ্চল ঘোষণা করে সবাইকে এখানে আসার আহ্বান জানাদাম। বলগাম, অন্য কেউ বিদ্রোহ করে থাকণে যেন সামালের সঙ্গে যোগাযোগ করে। প্রানীয় পুলিশ, ইপিজার, এসডিও, এসডিপিও এবং টেলিফোন অপারেটররা এই মেসেঞ্চ প্রচারে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। সন্ধ্যা নাগাদ ওয়াপদা এলাকা থেকে সরে ণিয়ে শহরের উত্তরদিকে একটি গাছপালা-ঘেরা জায়গার অবস্থান নিশাম আমরা। পাশেই ছিল একটি প্রাইমারি স্থল। আমাদের সঙ্গে তবন একটা রাইফেল কোম্পানি, একটা হেড কোন্নার্টার কোম্পানি এবং ব্যাটালিয়ন হেড কোরার্টার। এখন থেকে পুরোপুরি ফুদ্ধাবস্থায় চলে গেলাম আমরা। বিমান আক্রমণের ভয়ে তাঁব খাটিয়ে থাকা যাবে না। টেঞ্চ ও বাছারে অবস্থান নিয়েই রাড কাটাতে হবে। সে রাতে আর উল্লেখযোগ্য কিছ ঘটলো না।

# তক্ত হলো প্রতিরোধ যুদ্ধ

### ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের আগমন

২৮ মার্চ দুপুরের দিকে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন (এখন মেন্ডর জেনারেল) একটা মোটর সাইকেলে করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে হাজির হলো। ২৭ মার্চ রাতে কোনোভাবে আমাদের বিদ্রোহের খবর পাওয়ার পর কুমিন্তা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালায় সে। তারপর আশপাশের কোথাও থেকে একটা মোটর সাইকেল যোগাড করে সোজা আমাদের কাছে চলে আসে। মাত্র সাতদিন আগে নবম ইস্ট বেঙ্গদে পোস্টিং হয় ডার। বদলির সুবাদে ছটিতে ছিল সে। এ কারণেই সিও-র সঙ্গে ব্রাক্ষণবাড়িয়া না এসে কুমিমা ক্যান্টনমেন্টেই রয়ে যায় আইনউদিন। সন্ধায় তাকে অ্যাভারসন খালে পাঠানো কোম্পানিটির দায়িত্ব দেয়া হলো। সে বললো, আমি এখনই আবার কমিন্তা যেতে চাই। কমিন্তা গিয়ে বাঙ্কাণি সৈন্য ও অফিসারদেরকে সপরিবার ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে যাওয়ার কথা বলেই চলে আসবো। আইনউদ্দিন কিছুক্ষণের মধ্যে কুমিল্লার দিকে রওনা হয়ে গেলো। কিন্তু ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি পৌছতেই সে দেখতে পায়, বিশাল এক কনভয় এগিয়ে আসছে। তথন রাত হরে গেছে। বেশ ক'টা হেডলাইট গোনার পর মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে আইনউদ্দিন সোজা ব্রাক্ষণবাড়িয়ার দিকে ছুট দেয়। ব্রাক্ষণবাড়িয়া পৌছানোর পর সব খনে তাকে অ্যান্ডারসন খালে অবস্থান নিতে বদা হদো। পরদিন দুপুরে পাক বাহিনীর কনভয়ের অগ্রবর্তী দুটো জিপ অ্যান্ডারসন বালের ব্রিজের মুবে পৌছুলে এপাশ থেকে আইনউদ্দিনের কোম্পানির অন্তহুলো তাদের ওপর গর্জে ওঠে। আচমকা আক্রমণে একটা জিপ অচল হয়ে যায়, আরেকটা কোনো মতে পালায়। ঐ সংধর্ষে একজন অঞ্চিসারসহ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। আইনউদ্দিনের আর ক্যান্টনমেন্টে যাওয়া হলো না। এখন শক্ত-মিত্র স্পষ্টতই চিহ্নিড হয়ে গেন্ডে। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত অন্যান্য বাঙালি সেনাসদস্য ও সবার পরিবারের কথা তেবে আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

# क्याचेनस्मर्के युद्ध

২৯ মার্চ বিকেলে কৃষিত্রা ক্যান্টনমেন্টে চতুর্থ বেঙ্গলের রিয়ার হেড কোয়ার্টারের ওপর পাক ভার্মি আর্টিলারি গান ও প্রি কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সাহায্যে প্রচত্ত আক্রমণ চালায়। আমাদের থেসব জওয়ান রিয়ারের দায়িত্বে ছিল ভারা সংগঠিত হয়ে প্রবল বাধা দেয়। দু'পক্ষের মধ্যে প্রায় ছ'ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলে। রাভ নেমে এলে পাকিস্তানিদের আক্রমণ কিছুটা ন্তিমিত হয়। তথন কয়েকজন জেসিও এবং এনসিওর নেভূত্বে অধিকাংশ সৈন্য ভাদের পরিবারসহ ক্যান্টনমেন্টের মরণফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। চতুর্থ বেঙ্গলের নায়ের স্বেদার এম এ সালাম এ সময় অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। কৃমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে যুদ্ধ করে বেরিয়ে আসা সৈনিকেরা অবশ্য তর্খুনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে নি। মে মাসের দিকে এদেরই একটা বড়ো অংশ বিবিরবাজার এলাকায় মাহবুবের সাব-সেইরের সঙ্গে যোগ দেয়। জাঙ্গালিয়া হিড স্টেশনে আগে থেকেই অবস্থানরত চতুর্থ বেঙ্গলের একটি প্রাট্টনও ভাদের সঙ্গে মিলিত হয়। প্রাট্টনিটির কমান্ডার ছিলেন নায়ের সুবেদার এম.এ. জলিল।

# বিতীয় ও চতুর্ব বেঙ্গল একত্র হলো

৩০ মার্চ টেলিফোন অপারেটরদের কাছ থেকে খবর পেলাম, মেজর শক্তিস্থাহর নেভৃত্বে দ্বিতীয় বেঙ্গল ২৮/২৯ তারিখে জয়দেবপুরে বিদ্রোহ করে ময়মনসিংহে একত হয়েছে। আরো জানা গেলো, ছিডীয় ইস্টবেঙ্গণ ট্রেনে করে ঢাকা অন্তিয়ানের উদ্যোগ নিয়েছে। এ খবর পাওয়া মাত্র একটা রেপওয়ে ইক্সিন যোগাড করে মাহবুবকে কিশোরগঞ্জ পাঠানো হলো। তার সঙ্গে পাঠানো এক জরুরি বার্তায় খালেদ মোশাররফ মেজর শক্তিব্রাহকে চতুর্থ বেঙ্গলের সঙ্গে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, এই মুহুর্তে ঢাকা গেলে ভারা পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে থাবেন। আরো শক্তি সঞ্চয় করে সংগঠিত হয়ে ভারপর ঢাকর দিকে এগোনোর প্রস্তাব করেন তিনি। ওদিকে আরেকটি ট্রেন ভৈরববাজার হয়ে নরসিংদী পর্যন্ত পৌছে যায়। এই ট্রেনটিডে দ্বিতীয় বেঙ্গলের যেসব সৈন্য ছিল তারা নরসিংদী এবং ডেমরার কাছে পাচদোনার বিভিন্ন জায়ণায় পাক বাহিনীর ওপর এ্যামবুশ করে তাদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। বিতীয় বেঙ্গদের এই যোদ্ধাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল ইপিআর সদস্য। পাঁচদোনা এলাকায় দ্বিতীয় বেঙ্গলের যে ফোর্স পিয়েছিল তার ক্যান্তার ছিল ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান (এখন মেজর জেনারেল)। সে তখন বালুচ রেজিমেন্টে কর্মরত ছিল। ছটিতে থাকা অবস্থায় ২৯/৩০ মার্চ মরমনসিংহে দ্বিতীয় বেঙ্গলের সঙ্গে যোগ দেয় সে। যা হোক, ৩১ মার্চ নাপাদ ষিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একত্র করা সম্ভব হয়। এই

োরিমেন্ট দুটো ছিল প্রায় অক্ষত। বিতীয় ও চতুর্থ বেললের একত্র হওয়ার ব্যাপারটি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপরই মুক্তিযুদ্ধ একটি গুসংহত সামরিক শক্তি হিসেবে সকল পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। নয় মাসের যুদ্ধের মূল স্তম্ভ ছিল এই ব্যাটালিয়ন দুটো। দখলদার পাকবাহিনীর বিক্তমে একটি সংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্লিত যুদ্ধান্তিয়ান পরিচলনায় বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গল অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ব্যাটালিয়ন দুটি সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশবাসীর মনেও বিজয় সম্পর্কে আশার সঞ্চার করে।

### তেলিয়াপাড়ার হেড কোরার্টার

দিতীয় বেঙ্গল আসার পরই আমাদের বাহিনীর হেড কোয়ার্টার হবিণঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে স্থানান্তরিত করা হয়। আতগঞ্জ ও দালপুর ফেরিঘাটে অবস্থানরত চতুর্থ বেঙ্গলের সেনাদলকে প্রভ্যাহার করে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে পাঠানো হয়। ভাদের জায়গায় মোভায়েন করা হয় দিতীয় বেশুদের দুটো কোম্পানিকে। শায়েত্তাগঞ্জে অবস্থানরত লে, মাহবুবের (পরবর্তীকালে লে, কর্নেল ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাখানে নিহত) কোম্পানিকেও তেলিয়াপড়া পাঠানো হয়। শায়েন্তাগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের দিকে পাঠানো হয় দিওীয় বেঙ্গলের একটি কোম্পানি। অর্থাৎ ১ এপ্রিলের পর আমাদের অবস্থান ছিল এরকমের : ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অ্যান্ডারসন বালে আইনউদ্দিনের কোম্পানি, শাহবারূপুর ব্রিজে হারুনের কোম্পানি এবং গঙ্গাসাগরে একটা প্লাটুন। পঙ্গাসাগরে প্লাটুনটি পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা ট্রেন লাইন ধরে আসতে গেলে তাদের প্রতিহত করা। অবশিষ্ট সমন্ত সৈন্য অর্থাৎ চতুর্থ বেদলের দু'কোম্পানির কিছু বেশি সৈন্য এবং দ্বিতীয় বেঙ্গলের দুটো কোম্পানি তেপিয়াপাড়াতে একত্র হলো। এরই মধ্যে একদিন চতুর্থ বেঙ্গদের সিও খালেদ মোশাররফ বিওপিওলোতে (Border Outpost) অভিযান চালিয়ে বাঙালি ইপিজারদের মুক্ত এবং পাঞ্জাবিদের বন্দি করে তাদের অস্ত্রশন্ত্র দখলের দায়িত্ দিলেন মাহবুবকে। মাহবুব পরবর্তী প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে কৃতিত্বের সঙ্গে বিভিন্ন বিওপি থেকে কয়েকশো বাঙালি ইপিআরকে মুক্ত করে। এছাড়া বেশ কিছু পাঞ্চাবিকে বন্দি করে তাদের অন্তগুলো নিয়ে আসে।

# ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক

এপ্রিলের ২ তারিখে খালেদ আর আমার সঙ্গে তেলিয়াপাড়া সীমান্তের 'নো ম্যান্স্ ল্যান্ডে' ভারতের ত্রিপুরাস্থ বিএসএফ-এর আইজি (নাম মনে নেই) এবং আগরতলার ডিসি মি, সায়গলের মুক্তিযুদ্ধে সাহাধ্য-সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হলো। এসময় আমরা আমাদের কাছে অটক পাকিস্তানি অফিসার ডিনজনের নিরাপস্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা বন্দি ডিনজনকে ডাদের নিরাপস্তা হেফাজতে রাখার জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম। তারা কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন বলে জানালেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিকেলে বন্দিদের প্রহণের ব্যাপারে সবুজ্ঞ সঙ্কেত দিদেন। তবে কাগজ-কলমে তাদের পরিচয় যুদ্ধরশির বদলে লেখা হলো অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। যেভাবেই হোক আমরা তাদের দায়িত্ব মাথার ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছিলাম। তাই ভারত তাদের নিতে রাজি হওয়ায় ইফ ছেড়ে বাঁচলাম। উল্লেখা, ৩১ মার্চ ব্রাক্ষণবাড়িয়ার এসভিপিও আমার কাছে এসে একরকম হাতজ্জোড় করে বলেন, 'আমি আর এদের রাখতে পারছি না। শোকজন পাঞ্জাবিদের ওপর এমন কির, ফেলানেই পাঠাই কয়েন হাতার লোক জড়ো হয়ে যায় এদের ছিলয়ে লেয়ায় জন্য। আমি তিন ভিনটি থানা হাজতে বদলি করেছি বন্দিদের, সবখানে একই অবস্থা। আপনি আমাকে গুলি করন, তবুও এদের নিয়ে যান।'

### ওসমানী এলেন ঢাকা থেকে

২ এপ্রিলের পর কোনো এক সময় কর্নেল (অব.) ওসমানী ঢাকা থেকে পালিয়ে কৃমিকার মতিনগর সীমান্ত পার হন। বিএসএফ-এর বিগেডিয়ার পাতে তাঁকে আমাদের তেলিয়াপাড়া হেড কোয়ার্টারে নিয়ে আসেন। কর্নেল ওসমানীকে ভো প্রথমে চেনাই যাচ্ছিল না। তাঁর সুপরিচিত গোঁফ উধাও! প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা বললেন না ওসমানী। কীভাবে গোষ্ঠ কামিয়ে ছল্পবেশে ঢাকা খেকে পালিয়ে এলেন, বারবার তথু সে কথাই বলছিলেন। পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে তাঁর পোষা কুকুর মণ্টির মৃত্যুতে খুব আফসোস করছিলেন কর্নেল গুসমানী। সেদিন একটা ছোটোখাটো মিটিং হয়। এ বৈঠকে আমরা ওসমানীকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমনুয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের তাগিদ দিই, যাতে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম একটি বৈধতা অর্জন করে এবং আন্তর্জাতিক শীকৃতি লাভে সক্ষম হয়। মিটিংয়ে বিএসএফ-এর ব্রিগেডিয়ার পাতে জানপেন, চট্টগ্রামে মেজর জিয়া প্রতিরোধ যদ্ধ শেষে রামগড়ে অবস্থান করছেন। তার সেনাদশ একেবারে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। পাত্তে বললেন, মেজর জিয়াকে আমাদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে হবে। মিটিংরে জিয়াকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেরা হলো। সে অনুযায়ী চতর্থ ও দ্বিতীয় বেঙ্গলের দুটো শক্তিশালী কোম্পানি সে রাডেই ভার সাহায্যার্থ পাঠানো হলো। কোম্পানি দুটো ভারতীয় ভূবজের ওপর দিয়ে রামণ্ড পৌছে মেজর জিয়ার অষ্টম বেঙ্গলের অবশিষ্ট সেনাদলের সঙ্গে যোগ দেয়। পরে তারা ফেনী-চট্টগ্রাম সড়কের তভপুর ব্রিজ এবং কুমিরা এলাকায় কয়েকটি বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশ নেয়। জিয়াকে পেয়া চতর্থ বেঙ্গলের কোম্পানিটির অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিন (পরে ব্রিগেডিয়ার অব.), বিভীয় বেঙ্গলের কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন এক্সন্ত (এখন মেজর জেনারেল)। এই মিটিংয়ে ওসমানী তাঁর এক

অবান্তব পরিকল্পনার কথা উত্থাপন করেন। তিনি দ্বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গণকে
দিয়ে ভারতের সোনামুড়া সংলগ্ন গোমতি নদী পার হয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট
আক্রমণের প্রস্তাব দিলেন। ওসমানী বললেন, কুমিল্লার দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে
গিয়ে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ এবং দখল করতে হবে। পরিকল্পনাটা অবাস্তব
ছিল এজনাই যে, এতে আমাদের পক্ষে প্রচুর কয়ক্ষতি হতো। ঐ মুহূর্তে সদ্য
একত্র হওয়া দুটো বাাটালিয়নই আমাদের প্রধান সম্বল। ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ
করতে গেলে ব্যাটালিয়ন দুটোর অভ্বরেই বিধ্বন্ত হওয়ার আশন্তা ছিল।
সৌভাগ্যক্রমে ব্যাটালিয়ন দুটোর উথ্বতন অফিসারদের প্রবল আপত্তির মুখে
ওসমানীর এই অসাধ্য ও অবাস্তব প্রস্তাব নাকচ হয়ে বায়।

# মৃত্যুর মুখোমুখি

৬ এপ্রিল প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম। সেদিন সকালে জিপ চালিয়ে তেলিয়াপাড়া থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আইনউদ্দিনের পঞ্জিশনে যাচিছ। আমার সঙ্গে বিডীয় বেঙ্গলের মেজর নুরুদ ইসলাম, ড্রাইভার এবং আমাদের দু'লনের দুই ব্যাটম্যান। জিপের ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডে উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা। গাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের প্রধান সড়কের রেলওয়ে লেভেন ক্রসিংয়ের কাছে পৌছুতেই আকাশে জঙ্গি বিমানের শব্দ পেলাম, বাইরে মাধা বের করে তাকাতেই দেবি, দুটো এক-৮৬ স্যাবর জেট ডাইন্ড দিয়ে নেমে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে যে বেখানে পারলাম আশ্রয় নিলাম। আমি আর আমার ব্যাটম্যান পার্শ্ববর্তী নিয়াঞ্জ মোহাম্মদ কলেজের একটি কক্ষে ঢুকে পড়দাম। মেজর ইসলাম ঠাই নিলো পাশের কালভার্টের নিচে। তার ব্যাটম্যান ঢুকে গেলো লেভেল ক্রসিংয়ের পালের ঘণ্টি ঘরে। দ্রাইভার যে কোথায় গেলো, বুঝলাম না। এর পরের কিছুক্ষণ মনে হলো একটা দুঃস্বপু দেবছি। টানা প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে আমাদের অবস্থানের ওপর চললো দুটো জঙ্গি বিমানের অনবরত স্ট্রাফিং। মেশিনগানের গুলি আর রকেটের প্রবল আগুয়াব্রে কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা। তবে বেঁচে গেলাম মূলত রুমটার সামনেই একট্ দ্রে রেল লাইনের ওপর রেলের তিনটি মালবাহী ওয়াগনের জন্য। মেশিনগানের গুলি এবং রকেট আঘাত করে ঐ গুয়াপন তিনটিকে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় সেগুলোন্ডে। ওয়াগন ডিনটি সেধানে না ধাকলে নিশ্চিড মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ওয়াগন তিনটি আমার অবস্থানকে Line of fire থেকে আড়াল করে রেখেছিল। মিনিট পাঁচেক পর বিমানের আওয়ান্ত মিলিয়ে যেতে ধীরে ধীরে সবাই যার যার অঘন্তাল থেকে বেরিয়ে এলাম। গবাইকে অকত অবস্থায় শাওয়া পেদ---একজনকে ছাড়া। অন্যরা বেরিয়ে এলেও মেজর ইসপাথের ব্যাটম্যানকে **मिथिहिनाय** ना । रुठार यत्न नफ्रांना त्म धिष्ठ घरत प्रूरकिन । सुग्ठ नवारे সেখানে গিয়ে দেখলাম, মেশিনগানের গুলিতে এফোড়-ওফোড় হরে। পড়ে আছে সে। তার বৃকে, পেটে এবং উরুতে মেশিনগানের ৫০ গুলির তিনটি বিরাট গর্ত। গুলি লাগার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে সে। টিনের ঘণ্টি ঘরটা মেশিনগানের গুলিতে থাকরে। একজন সহযোদ্ধার মৃত্যু এবং আক্রিমক বিমান হামলায় সবাই মানসিকভাবে ভয়ানক বিপর্যন্ত হয়ে পড়েছিল। কয়েক মিনিটের বিমান আক্রমণের প্রচণ্ডতায় সবাই হতবিহনে। আসলে ঐ মূহর্তের অনুভৃতি ঠিক লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। ঐ শেল শক পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে দিন পনেরো পেগে যায় আমার। সেদিনই বিকেলে রেডিওতে ঘোষণা করা হলো, পাকিন্ডানি বিমান বাহিনীর এক-৮৬ জঙ্গি বিমানের ইন্টারসেপশনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিদ্রোহী কমাভার নিহত হয়েছে। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আছি একখা জানা থাকায় ঢাকায় আমার ব্রী ও পরিবারের সবাই দুন্ডিভার গড়ে যায়। সম্ভবত জিপে লাগানো ক্ল্যাণ দেখে পাকিন্ডানিরা ধরে নেয়, মুক্তিথোদ্ধাদের হোমরাচামরা কেউ ঐ গাড়িতে ছিল।

### ক্যান্টেন হারদার এবং নেকেন্ড লেকটেন্যান্ট ইমাম ও মাহবুব

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আরো তিনজন অফিসার আমাদের সঙ্গে বোগ দেয়। এরা হলো ক্যাপ্টেন হায়দার (পরে লে. কর্মেল এবং শহীদ) সে. লে. ইমামুজ্জামান (এখন মেজর জেনারেল) এবং লে, মাহবুব (পরে ক্যান্টেন এবং সিলেটের এক যুদ্ধে শহীদ)। দু' একদিন আগে-পরে তারা তেশিয়াপাড়া ক্যাম্পে আসে। তিনন্ধনই কৃমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান করছিল। হায়দার ছিল প্রি কমান্ডো ব্যাটালিয়নের অফিসার। ওই ব্যাটালিয়নে আরেকজন বাঙালি অফিসার ছিল। সামগ্রিক পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে ক্যাপ্টেন হায়দার পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি হওয়ার আগেই ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে আসে। জন্য বাঙ্কালি অকিসারটি পাকিন্তানিদের প্রতি আনুগভ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ক্যান্টনমেন্টেই থেকে যায়। পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় বেশ দক্ষতার পরিচয় দেয় 🌡 অফিসারটি। পাকিস্তানি সৈনাদেরকে চর্টীগ্রামের কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র দখল করতে সহায়তা করে সে। অফিসারটি এ সময় মেজর জিয়ার সেনাদলের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়। এই ঘটনার পরপরই সে পাঞ্চিস্তানে পোস্টিং নিয়ে চলে যায়। অবাক করার মত ঘটনা, জিয়া-পত্নীর শাসনকালে ঐ অফিসারটি তার মন্ত্রীসভায় জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

সে. লে. ইমামুক্জামানের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার ঘটনাটি ছিল লোমহর্ষক। সে ছিল কৃমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের আর্টিলারি রেজিমেন্টে। রেজিমেন্টটির সিও পাঞ্জাবি লে. কর্নেল ইয়াত্ব ছিলেন চরম বাস্তালি-বিছেমী। ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় আমাদের বিদ্রোহ করার খবর পেয়ে রক্তলোল্প ঐ অফিসার তার রেজিমেন্টের

নাভালি সেনাসদস্যদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেয়। তার নির্দেশমতে নেশ কয়েকজন বাভালি সেনাসদস্যকে একটি ককে চুকিয়ে পাঞ্চিজানি সৈনার নির্দিচারে গুলি চালায়। সে. লে. ইমামুজ্জামানও এই বাঙালি সেনাসদস্যদের মধ্যে ছিল। গুলিবিদ্ধ হয়ে সবাই পৃটিয়ে পড়ে। ইমামুজ্জামানের পায়ে গুলি লাগলেও তার মৃত্যু হয় নি। আহত অবস্থায় অন্যদের মৃতদেহের নিচে পুকিয়ে গাকে সে। পরে রাভ নেমে এলে গোপনে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেবিয়ে আসে ইমামুজ্জামান। তারপর সীমান্ত পার হয়ে বিএসএক-এর কাছে পরিচয় দিলে তারা ভার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। একটু সৃষ্ণ হলে সেখান পেকে ভেলিয়াপাড়া চলে আসে ইমামুজ্জামান।

লে, মাহবুবের পোর্সিং ছিল ফ্রন্টিয়াব ক্ষোর্ম রেজিবেন্টে। কুমিধ্রা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানকালে ২৯ মার্চের পর পালিয়ে এসে তেলিয়াপড়ায় আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় মাহবুব। পরবর্তীকালে প্রথম বেঙ্গলে পোস্টিং হয় তার। নভেষরের শেষদিকে সিলেটের পূর্বাঞ্চলে এক রণাঙ্গনে শহীদ হয় যাহবুব।

আপসকামী নেতৃত্ব

বিমান হামলার দু'তিনদিন আগের ঘটনা। ডিফেন্স পঞ্জিশনগুলো তদারকির কটিন কাজে ব্ৰাহ্মণৰাড়িয়া যাওয়ার সময় সিলেট সড়কে সরাইলের কাছে হঠাৎ করে তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। রান্তার পাশে একটা গাছতলার দাঁডিয়েছিলেন তিনি। ছোটোখাটো একটা জনতা তাকে যিরে দাঁড়িয়ে। তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে আমার ছাত্রজীবনের পরিচয়। ১৯৬১ সালে তদানীস্তন ঢাকা হল ছাত্র সংসদে ছাত্র ইউনিয়নের প্যানেশে তিনি জিএস আর আমি সহ-ক্রীড়া সম্পাদক ছিলাম। সম্ভরের নির্বাচনে সংসদ নির্বাচিত হয়েছেন তাহের ঠাকুর। যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিদেন সেটাই তার নির্বাচনী এলাকা। বভাবতই আমি গাড়ি থেকে নেমে সোৎসাহে তাকে ২৭ তারিখ আমার বিদ্রোহ করার কথা জ্ঞানালাম। ভবিষ্যুৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আওয়ামী দীগ নেতৃৰুদের নির্দেশনা কি, জানতে চাইলাম তার কাছ থেকে। আমাকে হতবাক করে দিয়ে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর রীতিমতো শালা হয়ে গিয়ে বললেন, "I don't know anything. I have nothing to do with you. Who told you to revolt? We didn't ask you to do so ... you people in uniform always complicate the situation." তাবেৰ ঠাকুরের মনোভাব দেখে যারপরনাই বিশ্বিত হলাম আমি। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে চাকরির নিশ্চয়তার প্রলোডন, নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা তৃচ্ছ করে দেশের শুন্য নিরন্ত জনগণের জীবন রক্ষায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, আর একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে এই লোক বলে কি না Who told you to revolt? তাব সব্দে আর কোনো কথা বলার প্রবৃত্তি হলো না আমার। তকুনি চলে এলাম সেধান থেকে।

# ত্রী-পুত্রের খোঁজখবর

ত বা ৪ এপ্রিল ঢাকা থেকে ব্যারিস্টার মগুদুদ আহমদ ব্রাক্ষণবাভিয়ায় এলেন। জাকারিয়া চৌধুরীসহ (সাবেক মন্ত্রী) কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তার সঙ্গে ছিলেন। আমাকে দেখে খুব খুনি হলেন তিনি। মওদুদ জানালেন, ঢাকা থেকে অনেক ডরুণ যুদ্ধে যোগ দিতে চাইছে। তিনি আবার ঢাকায় ফিরে গিয়ে বন্ধবান্ধবসহ আগ্রহীদেরকে নিয়ে আসতে চাইলেন। মণ্ডদুদ ঢাকায় যাবেন তনে আমার খ্রী ও দু'ছেলে বিস্তু ও কোচন কোথায় কেমন আছে সে ব্যাপারে খোঞ্জ করতে বলায় সাগ্রহে রাজি হলেন তিনি। ঢাকা থেকে মণ্ডদুদ ফিরলেন ৮ এপ্রিল। এসে জানালেন, আমর স্ত্রী রাশিদা দু' ছেপেকে নিয়ে ঘোড়াশালে কোনো এক আত্মীয়ের বাড়িতে আছেন। ঘোড়ালালে আমাদের একজন নিকটাত্মীয় থাকতেন, তবে আমার ধারণা, রাশিদার সেখানে যাওয়ার সম্ভাবনা बुब क्य। भर्डमुम वानिरा बनाइन कि ना मत्मह हरना जामात। जाका नहरत চলাব্দেরা তখন মোটেই নিরাপদ নয়। তাই হরতো আমার পরিবারের খৌজ করতে পারেন নি। এখন চন্দুলজ্জায় না-ও করতে পারছেন না। হঠাৎ করেই মনে হলো, নরসিংদীতে রাশিদার এক আত্মীয়ের বাড়ি আছে। যোড়াশাল থেকে নরসিংদী কাছেই। তাহলে রাশিদা হয়তো নরসিংদীতেই আছেন। সেদিনই নরসিংদীতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সন্ধ্যা পেরোতে চারজন ঞ্জপ্নান আর ব্যাটম্যানকে নিয়ে রওনা হলাম। অনেক ধোরাঘুরি করে নরসিংদীর ঐ বাড়িটিতে যখন পৌছুলাম, তখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। ভয়ে क्रिडे मत्रका भर्येख चूनएठ हाग्र मा। त्यथ भर्येख क्रिशाम क्रमाम, जका स्थरक किंछ अप्राप्त कि ना। वस परकात अनान स्थरकरे क्षामारना रहना, ना किंछ আসে নি ঢাকা থেকে। এতোটা পথ এসেও ওদের কোনো খবর না পেয়ে খুব হতাল লাগলো। ফেরার সময় কাছেই নরসিংদী বাজারে দেবলাম আগুন জুলছে। প্রচুর গুলির শব্দও শোনা গেলো। বুঝলাম পাকসেনাদের কাজ। আমরা সংখ্যায় মাত্র পাঁচজন। তাই চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। পরদিন সকালের দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে পৌছুলাম।

এ সময় বিতীয় বেঙ্গলের একটি কোম্পানি নিয়ে আওগঞ্জের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল ক্যান্টেন নাসিম (পরে পে. জেনারেল ও সেনাবাহিনী প্রধান)। নরসিংদী যাওয়ার পর্যে আওগঞ্জ পার হওয়ার সময় ভার সঙ্গে দেখা হয় আমার।

৪ এপ্রিল পাক বিমানবাহিনী অ্যাভারসন থালে আমাদের অবস্থানে হামলা চালার। এই হামলার চতুর্থ বেঙ্গলের একজন জ্ঞপ্তরান শহীদ হয়। গুরুতর আহত হর আরেকজন। বিমান হামলার পর অ্যাভারসন থালের অধস্থান আরও সৃদৃঢ় করা হয়।

# তেলিরাপাড়ায় গুরুত্বপূর্ণ কনকারেল

এপ্রিলের দিতীয় সপ্তাহে তেলিয়াপাড়া হেড কোয়ার্টারে একটি বড়ো ধরনের কনফারেল হলো। দিতীয় ও চতুর্থ বাাটালিয়নের সিনিয়র অফিসাররা ছাড়াও এতে কর্নেল (অব.) ওসমানী, রামগড় থেকে আসা মেজর জিয়া, ভারতীয় বিএসএফ-এর প্রধান মি. রুপ্তমজি, ব্রিগেডিয়ার পাভেসহ কয়েকজন সিনিয়র অফিসার এবং ব্রাক্ষণবাড়িয়ার এসডিও কাজী রিকনউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। কনফারেলে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে অন্ত, গোলাবারুদ ও খাদ্যসাম্মী দিয়ে সহারতা করার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঐকমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তৃলনায় প্রতিশ্রুদ্ধ গুরুত্বারাণ করে বলি মুক্তিযুদ্ধকে বৈধতাদানের জন্য এখনই একটি অস্থায়ী সরকার গঠন অভ্যাবশাক। মুক্তিযুদ্ধর প্রতি আন্তর্জাতিক খীকৃতির জন্য এটি অপরিহার্য ছিল এরই ফলে ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলায় সৈয়দ নজকল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হলো।

এদিকে কনফারেল চলাকালে একটা ঘটনা ঘটলো। সকাল সোয়া আটটা একজন সিগন্যাল জেসিও একটা মেসেজ ইন্টারসেন্ট কবে আনলো। মেসেজটা হচ্ছে TOT (Time over Target) at 8.30। এর অর্থ বাংলাদেশের কোনো একটি জায়গায় সাড়ে আটটার সময় বিমান থেকে বোমা হামলা হবে। ওসমানী সাহেব এতে খানিকটা অন্থির হয়ে উঠলেন। তিনি বারবার বলছিলেন, যে-কোনো সময় পাকবাহিনী বিমান হামলা চালাতে পারে। চলে যাওয়ার জন্য ব্যক্ত হয়ে উঠলেন তিনি। অথচ তেলিয়াপাড়া একেবারে সীমান্ত ঘেঁষা এলাকা, সেখানে পাকিস্তানি বিমান হামলার প্রশুই ওঠে না। কারণ সীমান্তের অতা কাছে জঙ্গি বিমান পাঠানো মানে ভারতকে একরকম যুদ্ধের উন্ধানি দেয়া, যেটা অন্তত ঐ মুহূর্তে পাকিস্তানিরা চাইছিল না। ওসমানীর এই তীক্ষতা দেখে বিদেশী অতিথিদের সামনে অনেকটা অপ্রস্তুতই হতে হয় আমাদের।

এরপর থেকে থায় প্রতিদিনই ব্রাক্ষণবাড়িয়ার অ্যাতারসন খালের ডিফেল পর্যবেক্ষণে যেতাম আমি। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জারদার করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ক্যান্টেন আইনউদ্দিনের সঙ্গে কথাবার্তা হতে। এরি মধ্যে ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় একটা ট্রেনিং কোম্পানি গঠন করা হয়েছিল। কোম্পানিটির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ডান্ডার লে. আখডারকে। পরে আখডারের ট্রেনিং কোম্পানিকে তেলিয়াপাড়ায় নিয়ে আসা হয়। অয় কয়েকদিনের মধ্যেই ট্রেনিং কোম্পানিতে আগা প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা হাজারে উরীত হলো। এই বিপুলসংখ্যক লোককে সামাল দেয়া আখডাবের জন্য বেশ কট্টসাধ্য হয়ে উঠলো।

### আতগঞ্জ-ব্রাহ্মণবাডিয়া পাকবাহিনীর দখলে

১৩ এপ্রিল পাকবাহিনী ব্রাক্ষণবাড়িয়া দখলের অভিযান তরু করে। এ উদ্দেশ্যে ভারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আগগঞ্জ আমাদের অবস্থানগুলোভে বিমান হামলা চালায়। হেলিকন্টারে করে স্রাতগঞ্জে পাওয়ার স্টেশনের পেছনের মাঠে সৈনা নামানো হয়। এছাড়া বেশ কিছু পদাতিক সৈন্য তৈরবধাঞ্চার-আশুগঞ্জ রেলওয়ে ব্রিজের ওপর দিয়ে অগ্রসর হয়। সেই সঙ্গে মেঘনা নদী দিয়ে शानरवार्षे अवर आमन्त्रे क्याकट्डेंब माश्रास्थ देवना प्रमादवन चंडेग्य পাকিন্তানিরা। মেঘনা ব্রিজ গার হয়ে তারা জঙ্গি বিমানের ছত্রচহারায় সারাদিন ধরে গোলাবর্বণ করতে করতে অথসর হয়। পাঞ্চ সৈন্যদের কাতার দেয়ার জনা ছাটি এফ-৮৬ জঙ্গি বিযান হামলা তক্ত করে। এর মধ্যে পালা করে দুটি বিমান সারা দিনই আকাশে ছিল। জল-ছল-আকাশপথের এই ত্রিমুখী সাঁড়ালি আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আতগঞ্জ ও লালপুরে নিয়োজিত দিতীয় বেসদের সৈন্যরা তাদের অবস্থান ছেডে পিছিয়ে ব্রাক্ষণবাডিরায় চলে আসে। মেঘনা ব্রিজ ও আতগঞ্জ সম্পূর্বভাবে পাকসেনাদের দখলে চলে যায়। উল্লেখা, কয়েকদিন আগে মেঘনা ব্রিক উড়িয়ে দেয়ার জনা আমরা তাতে হাই-এক্সপ্রোসিভ স্থাপন করেছিলম। একটি মাত্র অগ্রিক্সলিঙ্গই নিচের দুটো স্পাান উড়িয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু দেশের সম্পদের এত বড়ো একটা ক্ষতি করতে আমাদের কাকরই মন চাইছিল না। আর বিভ্র উডিয়ে দিয়েও व्याकान ७ त्नी-भारत जाएन व्याधियान क्षेत्रात्मा त्याचा ना । विक्रो। प्रचन করার পর পাকসেনারা এই আয়োজন দেখে হতবাক হয়ে যায়। কেন আমবা পশ্চাদপসরণ করার সময়ও ব্রিজটি উদ্ভিয়ে দিই নি, তা তারা ভেবে পায় নি।

১৪ থেকে ১৬ এপ্রিল— এই তিনদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের অবহানে বেল কয়েকবার বিমান হামলা হলো। পাকিস্তানিরা আতগঞ্জে এরি মধ্যে এক ব্রিণেডের মতো সৈন্য জড়ো করেছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে তাদের অমাভিয়ান অব্যাহত থাকে। ১৬ এপ্রিল সন্ধ্যা নাগাদ অমবর্তী পাক সৈন্যরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌছলো। সে মৃহূর্তে জ্যাভারসন খালে অবহানরত চতুর্থ বেঙ্গলের ত্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের কোম্পানির সেখানে থাকা আর নিরাপদ রইলো না। কারণ পাকবাহিনী তাদের পেছন দিয়ে খুব কাছে চলে এসেছিল। আমি তখন আভারসন খালের অবহানে আইনউদ্দিনের সঙ্গে। কোম্পানিটিকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-আখাউড়া রেদলাইন ধরে আখাউড়ায় পিছিয়ে এক্মম আমরা। আখাউড়া পৌছে তিতাস নদীর ওপর রেম্বওয়ে ব্রিছ্কের দু'পালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে মুখ করে ডিফেল তৈরি করনাম। তারিখটা ছিল ১৭ এপ্রিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে পিছিয়ে আসার সময় আখাউড়ায় অবস্থিত তিতাস নদীর ব্রিছটি উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। কিছু টেকনিক্যাল ক্রটির কারণে ব্রিছটি পুরোপুরি ধ্বংস না হয়ে তার

পুটো স্প্যান কান্ত হয়ে যায়। এতে করে অবশ্য ব্রিঞ্জটি যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। পাকিস্তানিদেরকে ঐ ব্রিঞ্জ পুরোপুরি ভেঙে আবার ঠিক করতে হয়েছিল। এতে তাদের যথেষ্ট সময় বায় হয়।

তখন থেকে আমাদের মৃশ খাঁটি হলো আখাউড়া স্টেশন ও তার আশপাশের এলাকা। এ অবস্থান নিরাপদ রাখা এবং আইনউদিনের অবস্থান জোরদার করার জন্য গঙ্গাসাগরে নদীর পাশে অবস্থান নিতে একটা শক্তিশালী প্রাটুন পাঠালাম। এতে করে কুমিল্লার দিক থেকে পাক সৈনারা হঠাৎ করে পেছন থেকে আইনউদিনের ওপর চড়াও হতে পারবে না।

# আখাউড়া-গঙ্গাসাগর-সিদারবিলের বৃদ্ধ

২২, ২৩ ও ২৪ এপ্রিল আখাউড়া ও গঙ্গাসাগর অঞ্চলে পাববাহিনীর সঙ্গে আমাদের তুমুল যুদ্ধ হলো। সীমান্ত রেখা লক্ষনের আশঙ্কার পাকিস্তানিরা এবার আর বিমান ব্যবহার করে নি। পাকবাহিনী দূরপাণ্ণান্ত কামানের অবিরাম গোদাবর্ষণ আর পদাতিক বাহিনী মারফত হামণা চালালো। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পাকবাহিনী আমাদের দুটো অবস্থানই দখলে নিয়ে নিলো। এ যুদ্ধে আমাদেরও যথেষ্ট ক্ষয়কতি হয়। আমানের পক্ষে দশ-বারোজন শহীদ এবং ২০ জনের মতো আহত হয়। এই লড়াইয়ের পর আইনউদ্দিনের কোম্পানি ও গঙ্গাসাগরে অবস্থানরত প্রাটুনটি প্রত্যাহার করে আমরা ত্রিপুরার আগরতশা শহরের দক্ষিণে মনতলার 'নো যাান্স্ ল্যাডে' ক্যাম্প স্থাপন করণাম। যুদ্ধ তরুর পর থেকে এটাই আমাদের ফোর্সের প্রথম সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনা। আখাউড়া দখল করে পাকবাহিনীর একটা অংশ আখাউড়া-সিঙ্গারবিশ-আজমপুর সড়ক ও সমান্তরাল রেললাইন ধরে অগ্রসর হয়। সিঙ্গারবিশে আমাদের চতুর্ব বেঙ্গলের আরেকটি অবস্থান ছিল। সেখানেও পাকবাহিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। টানা দু'দিন যুদ্ধের পর ভৃতীয় দিন সিঙ্গারবিল পাকবাহিনীর দখলে চলে যায়। সিঙ্গারবিল যুদ্ধের সময় পাৰ্কিস্তানিদের নিক্ষিপ্ত গোলা প্রায়ই সীমান্তের ওপারে আগরতলা বিমানন্দরে গিয়ে পড়ছিল। গোলাগুলিতে বিমানবন্দরের বেসামরিক যাত্রীরা হতাহত হতে পারে--এই আশভায় আগরতলার প্রশাসন সিঙ্গারবিল পঞ্জিশন থেকে আমাদের সরে যাওয়ার অনুরোধ করেন। এ কারণে সিঙ্গারবিদে অবস্থিত আমাদের সৈন্যরা পিছিয়ে গিয়ে মনতলা নো ম্যানস ল্যান্ডে অবস্থান নেয়। সিঙ্গারবিদে অবস্থান নেয়া চতুর্থ বেঙ্গণের সেনাদলটিকে আমি ভারতীয় ভূখতের ওপর দিয়ে সরিয়ে এনে আইনউদ্দিনের কোম্পানির সঙ্গে একত করি।

### বীরশেষ্ঠ মোন্তফা কামাল

দ্যান্ত নায়েক মোগুকা কামালের শাহাদাত বরণ আখাউড়া-পঙ্গাসাগর-সিঙ্গারবিল যুদ্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ল্যান্স নয়েক মোস্তফাই পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ সম্মান 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভৃষিত হন। মোন্তফা আমার অধীনত্ব একজন সিপাই ছিল। ডালো মৃষ্টিযোদ্ধা হিসেবে মৃক্তিযুদ্ধ তথ্য হওয়ার কিছুদিন আপে অবৈতনিক ল্যান নায়েক হিসেবে পদোন্রতি হয় তার। অর্থাৎ ল্যান্স নায়েকের ব্রাত্ম হলেও সে পেতো সিপাইয়ের বেতন। খাবাউড়া-গঙ্গাসাগর যুদ্ধে সে গঙ্গাসাগর ফ্রন্টে একটা এলএমভি পঞ্জিশনে ছিলো। গঙ্গাসাগর যুদ্ধের আগের দিন তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়। সেদিন জনশুনা আখাউড়া স্টেশনে তাকে কিছুটা উদ্ভাব্তের মতো খুরতে দেবে আমি রেগে গেলাম। মেস্তফার কাঁধে একটা এলএমজি। তার অধীনে যে চারজন সিপাই তাদের কান্তে তথু একটা করে রাইফেল, অথচ সে শুরুরি এলএমজিটা ফ্রন্ট থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে ঘুরছে। ধমক দিয়ে মোস্তফাকে জিগোস করণাম, এখানে কি করছো ভূমি? মোন্তকা উত্তর দিলো, স্যার, গড দু'তিনদিন ধরে আমাদের কাবোরই ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া হয় নি। খাবারের বুবই অভাব। তাই আমি এখানে এসেছি খাবারটাবার কিছু পাওয়া যায় কি না দেখতে। আমি ওকে কললাম, তুমি একুনি তোমার স্বায়গায় যাও, আমি দেখি কি করা যায়। মোন্তফা চলে গেলো। সেদিন রাতে এক বস্তা বিস্কুট যোগাড করে গঙ্গাসাগরে মোত্তফাদের অবস্থানে পাঠালাম। গঙ্গাসাগরের যুদ্ধে ২৪ এপ্রিল ভোর রাতে অভ্যন্ত বীরতের সঙ্গে যুদ্ধ করে মোন্তফা শহীদ হয়। পাক সৈন্যদের একটি অংশ পেছন দিয়ে গিয়ে আমাদের সৈন্যদেরকে দু'দিক থেকে ঘিরে ফেলে। আমাদের ভরকে সৈনাসংখ্যা ছিল খুবই কম। এক প্রাটনের মতো। উপায়ান্তর না দেখে দ্যাস নায়েক মোন্তফা এলএমজি দিয়ে কাভার দিতে দিভে সবাইকে পিছিয়ে যেতে বলে। ৩ধু মোগুকার অবিরাম এলএমঞ্জির বাস্ট ফায়ারেই ২৫/৩০ জন পাঞ্চিন্তানি সৈন্য নিহত হয়। এই ফাঁকে আমাদের অনা যোদ্ধারা নিরাপদে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তারা দ্র থেকে মোপ্তফাকে কাভার দেয়ার জনা গুলি চুঁড়তে থাকে। কিন্তু সে আর ফিরতে পারে নি। নিজের জীবন বিপন্ন করে পাকসেনাদের ওপর এলএমজি চালাতে চালাতে এক সময় সে শহীদ হয়। ল্যান্স নায়েক মোত্তথার অসীম সাহসিকতা আর চরম আত্মতাপের জন্য আমাদের বেশ কয়েকজন সৈন্য নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পার। এ যুদ্ধে মোন্তফা ছাড়াও আমাদের আরো তিন-চারজন সৈন্য শহীদ হয়। স্বাধীনভার পর অন্যানোর সঙ্গে আমিও সর্বোচ্চ বীরদের তালিকায় মোত্তফার নাম সুপারিশ করি। সেই সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৭২ সালে ডৎকালীন সরকার বীর মৃত্তিযোদ্ধাদের বিতিন সম্মানসূচক খেতাবে ভূষিও করেন।

যাই হোক, ২৫ এপ্রিল নাগাদ বাংলাদেশের ভূখতে আমাদের আর কোনো অবস্থান রইলো না। সবংহলো অবস্থান পেকে পশ্চাদপদরণ করে আমরা আগরতশার পার্শ্ববর্তী মনতলায় অবস্থান নিলাম। তেলিয়াপাড়ায় আমাদের যে ট্রপস ছিল সেখান থেকে একটা কোম্পানি ক্যান্টেন গাফফারের নেড়ত্বে সীমান্তবর্তী শালদা নদী এলাকায় পাঠানো হলো। সিঙ্গারবিলে চতুর্ব বেঙ্গলের যে ট্রপুস ছিল আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে তাদেরকে পাঠানো ২য় মনতলায়।

#### মতিনগরে অবস্থান গ্রহণ

২৮ এপ্রিল মেজর খালেদ মোশাররফ আমাকে কসবার দক্ষিণে মতিনগরে এবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিলেন। মতিনগর এলাকাটি উচ্-নিচ্ টিপা আর খন রঙ্গলে ভর্তি। সেই জঙ্গল পরিষ্কার করে আমরা সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করলাম। কয়েকদিনের মধ্য চতুর্য বেঙ্গলের সিগনাল খ্রাটুল, মর্টার খ্রাটুল এবং বাাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারসহ সবগুলো গাড়ি ডেলিয়াপাড়া থেঙে মতিনগরে চলে এলো। সেই খেকে মতিনগরই হয়ে উঠলো চতুর্য বেঙ্গল রেজিমেন্টের মূল খাটি এবং প্রাণকেন্দ্র। মতিনগর আসার পরই আমরা একটা ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করলাম। মূলত ঢাকা ও ভার আলপালের জেলাওলো খেকে দলে দলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং গ্রামের সাধারণ যুবকরা এসে এই ক্যাম্পে যোগ দিতে লাগলো। দিনকয়েকের মধ্যেই এদের সংখ্যা ক্যেক হাজারে উন্নীত হলো। এতোগুলো লোকের থাকা-খাওয়া আর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে গিয়ে ইমিলিম খেতে লাগলাম আমরা।

বানের পানিতে যেমন পশির সঙ্গে আসে কচ্রিপানা, তেমনি মুক্তিপাণল ভরুণ-খুবকদের ভিড়ে মিশে এলো পাকিস্তানিদের কিছু চরও। প্রশিক্ষণার্থীদের কেউ কেউ দুয়েক দিন পর না বলে চলে যেতো। আমার ধারণা, ওরা আমাদের অবস্থান, প্রস্তুতি, অন্ত্র ও লোকবল সম্পর্কে খবর পৌছে দিতো পাকিস্তানিদের কাছে।

## এরার ফোর্সের অফিসারদের আগমন

এরি মধ্যে একদিন খোপদুরস্ত পাজামা-পাঞ্চাবি পরা এক ভদুলোককে শনাক্ত করার জনা বিএসএফ-এর লোকজন আমার কাছে নিয়ে এলো। ঐ সময় বিএসএফ বা অন্য কেউ কোনো সন্দেহভাজন লোককে শনাক্ত করার জন্য আমার বা খালেদ মোশাররফের কাছে নিয়ে আসতো। সুবেশধারী ভদুলোক ফ্রাইট লেফটেনাান্ট কাদের (পরবর্তীকালে কোয়াদ্রন লিডার অব.) বলে নিজের পরিচয় দিলেন। কাদের জানালেন, তাকে ঢাকাছ বিমান বাহিনীর কয়েকজন সিনিয়র অফিসার পাঠিয়েছেন এখানে আসার পথ এবং ব্যবস্থা দেখে যাওয়ার জন্য। তিনি এরি মধ্যে এলাকার পথঘাট দেখে নিয়েছেন। কাদের বলনেন, আমাকে বিশাস করে ছেড়ে দিলে কয়েকজন বাঙালি অফিসারকে পাবেন আপনি, আর যদি না ছাড়েন তাহলে হয়তো তারা আর আসতে উৎসাহী হবেন না। দোটানায় পড়ে গেলাম। এর আগেও এয়ার

ফোর্সের পরিচয় দিয়ে একজন এসে দু'দিন পর চলে গেছে। এও যদি তাই করে? তবে তার কথাবার্তা থেকে স্পষ্টতই বুঝলাম, শুদ্রলোক প্রকৃতই বিমান বাহিনীর একজন অফিসার। তিনি যদি সত্যিই কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে আসেন, তাহলে তো খুবই ভালো হয়।

क्या. त. कारमद्रक कारण्य द्वारच विरक्त जागवलमाव बारमम মোশাররফের কাছে পরামর্শ চাইতে গেলাম। সবকিছু শোনার পর কিছুক্ষণ চিন্তা করে মেন্ডর খালেদ কালেন, 'আমাদের সম্পর্কে জামতে পাকিন্তানিদের আর কিছু বাকি আছে নাকিঃ বেঙ্গল রেজিমেন্টওলো কি পরিমাণ অপ্তশন্ত নিয়ে বেরিয়ে এসেছে এবং ডাদের সৈনাসংখ্যা কভো, ভাভো ওরা জানেই। দাও ছেড়ে, কি আর ইবে!' খালেদ মোশাররফের কথায় ফ্লা, লে, কাদেরকে ছেড়ে দিলাম। এরপর কয়েকদিন বেশ টেনশনে ছিলাম। ক'দিন পরই মতিনগর ক্যাম্পে বেশ কিছু নারী-পুরুষ-শিশু-সম্বলিত এক 'কাফেলা' এসে হাজির হয়। এই কাফেলাটা ছিল এয়ার ফোর্সের সেই সব অফিসার এবং তাদের পরিবারবর্গের। আমি ঐ সময় ক্যাম্পে ছিলাম না। পরে ক্যাম্পে এসে তাদের দেখে যুগপৎ বিশ্বিত এবং উৎফুক্স হই। প্রথমে আসা ফ্লা. পে. কাদেরের সঙ্গে সেদিন এয়ার ফোর্সের যেসৰ অফিসার অবক্লন্ধ ঢাকা থেকে পাদিয়ে আমাদের মতিনগর এসেছিলেন, তারা হলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, বন্দকার (পরে এয়ার তাইস মার্শাল, অব.), উইং কমাভার বাণার (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল: কর্মরত অবস্থায় বিমান দুর্ঘটনায় নিহত), ফ্রাইট লেঞ্চটেন্যান্ট সুলতান মাহমুদ (পরে এয়ার ভাইস্ মার্শাল, জব.), ফ্লা. পে. বদরুল আলম (পরে ক্ষোয়াড্রন লিডার, অব.), ফ্লা. লে, লিয়াকত আলী (পরে স্কোয়াড্রন লিডার, অব.), ফ্লা. শে. সদরুদ্দিন (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল, অব.), ক্মোরাড্রন শিডার শামসুল আলম (পরে গ্রুপ ক্যাপ্টেন, অব.), ফ্লাইং অঞ্চিসার ইকবাল রশীদ (পরে क्राहेट लिथर्टनान्ट, जर.), क्राहेश व्यक्तिमात मानाडेविन (नरत क्राहेटे লেফটেন্যান্ট, অব.) প্রমুখ। এরা আসায় আমাদের শক্তি অনেকটাই বেড়ে ণেলো। আমাদের বাহিনীতে অফিসারদের দলটাও একটু ভারি হলো, যা তখন বুৰ প্রয়োজন ছিল। এর দু'একদিন আগে-পরে ঢাকা থেকে সেনাবাহিনীর আরও চারঞ্জন ক্যান্টেন—আমিনুল হক (পরে ব্রিগেডিয়ার অব.), জান্ধর ইমাম (পরে লে. কর্নেন অব.), সালেক (পরে মেজর সালেক, প্রয়াড) ও আকবর (পরে লে. কর্নেল অব.) আমাদের সঙ্গে যোগ দেন।

## আবার পরিবারের বোঁজে

মে মাসের ৫/৬ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যাপয়ের ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা কাঞ্জী আমাকে জানালো, সে ঢাকায় ধাবে। আমি চাইলে সে আমার স্ত্রী-পুত্রধের তার সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারে। ওরা ঢাকা থেকে চলে এলে বুবই ভালো হয়,

ঞাজেই রাজি হয়ে গেলাম আমি। কাজীর কাছে রাশিদাকে একটা চিরকুট পিৰে দিলাম, যাতে সে নিশ্চিন্তে চলে আসতে পারে। মনে আছে, একটা সিগারেটের প্যাকেট ছিঁতে ভার উল্টোদিকের শাদা অংশে তিনটি শব্দ পিবেছিলাম তথু- 'তুমি চলে আসো'। কাজী চাকায় কয়েক দিন ছিল। এর মধ্যে খৌজ করে জানতে পারে, বাশিদা পুরানা পশ্টনে তার বোনের বাসায় আছে। চিঠিটা পাওয়ার পরদিনই ভোরবেলা কাজীর সঙ্গে রওন হয়ে যান রাশিদা। কাইয়ুম নামে কাজীর এক বন্ধও তাদের সঙ্গে চললো। কাইয়ুমের উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়া। নৌকা, বেবিট্যাক্সি, বিকশা এবং হাঁটাপথে ম্ভিন্পর পৌছতে ভাদের সন্ধ্যা হয়ে যায়। আমি ভাব ক'দিন আপে কোলকাতায় চলে গেছি। এদিকে কোলকাতায় খাওয়ার আপেই ঘটেছে আরেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। আগরতলা বাওয়ার পথে সোনামুড়া ফেরি ঘাটে ঢাকা থেকে আসা বেশ কিছু তরুণ-যুবকের মধ্যে দেখি আমার ছোট ভাই রুবেদ দাঁভিবে। ওর বয়স তখন তেরো-চোদ হবে। আমি মতিনগর আছি জানতে পেরে অন্যদের সঙ্গে সেও চলে এসেছে। ঐ পরিস্থিতিতে যেন অবাক হতেও ভূলে গিয়েছিলাম। ডাই ক্লকেলকে দেখে মোটেই আন্তর্থ হই নি। তখনকার মতো ওকে ক্যাম্পে পাঠিরে দিয়ে আমি আমার কাজে চলে পেলাম। মক্তিখন্ধে অংশ নেয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণীর লোকজন আসছিল অব্যাহতভাবে। সেই সঙ্গে আমাদের বাহিনীর পুনর্গঠন ও টেনিংয়ের কাজন চলতে থাকে যথাসাধা।

# তৃতীয় বেসদের দায়িত গ্রহণ

#### কোলকাতা বাত্ৰা এবং প্ৰবাসী সরকার ও সিইনসি'র সঙ্গে সাকাৎ

এথিলের শেষদিকে আগরতদায় BDF (Bangladesh Force)-এর প্র্বাঞ্চণীয় হেড কোয়ার্টার ছালিড হয়। ১০ মে বি ডি এক হেড কোয়ার্টার থেকে আমার পোস্টিং অর্ডার হলো। পোস্টিং অর্ডার কোলকাতাস্থ বিভিএফ হেড কোয়ার্টার পিয়ে C-in-C (কমাভার ইন চিফ) কর্নেল (অব.) ওসমানীয় কাছে রিপোর্ট করতে বলা হলো। তিনিই আমাকে আমার পরবর্তী দায়িত্ব বুকিয়ে দেবেন। ১৫ মে চতুর্ব বেকল থেকে বিদায় নিয়ে আগরতলা থেকে ইভিয়ন এয়ায় কোর্সের বিমানে করে কোলকাতার উদ্দেশে রগুনা হলাম। সঙ্গে যথসামান্য টাকা। চতুর্ব বেকলের সৈনিকদের বেশির ভাগেরই বাড়ি ছিল কৃমিল্লা-নোয়ার্যালি-চট্টার্মাম অঞ্চলে। তারা তাদের নিজেদের এলাকায় থেকেই লড়াই করতে চাগুয়ায় তাদের কাউকে সঙ্গে নিলাম না। আমার সঙ্গে এলেন গ্রুপ ক্যান্টেন খন্দকার। এসকর্ট হিসেবে সঙ্গে ছিল আরো তিনজন ছাত্র মৃক্তিযোদ্ধা—তারা, শাহেদ ও তার আশ্বীয় ইকবাল এবং ব্যাটম্যান ল্যান্দ নায়েক মৃজিব। কোলকাতার পৌছে নিউ মার্কেট এলাকার একটা হোটেলে উঠলাম। পয়সার অভাবে এক বেডের একটা রুম ভাড়া করলাম। শাহেদরা কোলকাতার আশ্বীয়-সঞ্জনের বাসায় থাকার ব্যবস্থা করে।

এদিকে কোলকাতাস্থ পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশনার বাঙালি কর্মকর্তা হোসেন আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ইতিমধ্যে তার আনুগত্য প্রকাশ করে মিশনে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার দপ্তরে ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলীর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। তিনি পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টে যুদ্ধের খবরাখবর জানতে চাইলেন। আমরা মোটামুটি প্রতিরোধ গড়ে ভূপতে পেরেছি জেনে আশ্বন্ত ও অনুপ্রাণিত হলেন তিনি। আমাদের অগ্রগতির কথা তনে বেশ আশাবাদী মনে হলো তাকে। ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসেই মুজিবের থাকার ব্যবস্থা হলো। আমি আর বন্দকার সাহেব উঠলাম গিয়ে হোটেলে। আগেই বলেছি, ক্রমে একটা মাত্র বিছানা ছিল। গ্রুপ ক্যান্টেন

বন্দকার পদ এবং বয়স দু'দিক থেকেই আমার বেশ সিনিয়র। কাজেই তাঁকে বিছানায় থাকতে বলে আমি ভূমিশয়া নিলাম। মেঝেতে কার্ণেট বা সেই बाठीय किंदूरे तरे. किंदु छातरे यर्था घूमिरा পড়তে দেत्रि शला ना ; कातन এতোদিনে এসব অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পরদিন বাংলাদেশ দৃভাবাসে পেলাম। সেখানকার লোকজনের কাছে জানতে চাইলাম, সিইনসি কোপায় বসেন? কিন্তু সন্দেহবশত বোধহয় কেউ কিছুই বলগো না। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয় কোখায় সেটাও জানচ্ছিল না কেউ। এসময় কেউকেটা গোছের একজন ভদুলোককে খুব তৎপরতার সঙ্গে চলাফেরা করতে দেখলাম। সাচার-আচরণে ভাকে বুব চৌকশ দেখাচিছন। সবাই ভাকে বুব সমীহ করছে। জানা গেলো, তার নাম রহমত আলী। তার কাছে আমাদের পরিচ্য দেয়ার পর ডিনি জানালেন, ভার আসল নাম আমীরুল ইসলাম (ব্যারিস্টার)। ডিনি আমাদেরকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয়ের ঠিকানা দিলেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন খব্দকার ও আমি ঠিকানা অনুযায়ী বালিগঞ্জের সেই অফিসে গেলাম। বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয়ে পৌচে সিইনসি কর্নেল (অব.) ওসমানীর কাছে রিপোর্ট করনাম আমরা। ওসমানী সাহেব আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন। কললেন, চলো বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই তোমাদের।

আমাদেরকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন তিনি। সেখানে একটা চৌকির ওপর লুঙ্গি আর স্যাভা গেঞ্জি পরা অবস্থায় বসে ছিলেন সর্বজনশ্রজেয় সৈয়দ নজকল ইসলাম, আরো ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ এবং এম. ফনসুর আলী। এএইচএম কামরক্জামান এবং খন্দকার মোশভাক ভখন অফিসে ছিলেন না। কর্নেল ওসমানী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তিন স্থপতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের। তিন নেভা দেশের প্রাঞ্জনের যুদ্ধ কেমন চলছে, ভানতে চাইলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুটিয়ে আমাদের লোকবল, জনগণের মনোভাব, মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল, কি কি প্রয়োগ্ধন ইভ্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। যুদ্ধ কতোদিন চলতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের ধারণাও জানতে চাইলেন ভারা।

কথাবার্তা শেষ হলে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে তাঁর কক্ষে গেলায়। ওসমানী থামাকে বললেন, চতুর্থ বেঙ্গলে দু'জন মেজর থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা এখন অফিসার সন্তটে ভুগছি। তাই আরো গুরুত্বপূর্ণ কারে অন্য জায়গায় পাঠানোর জন্য তোমাকে চতুর্থ বেঙ্গল থেকে ডেকে এনেছি। তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে আগামী তিনদিন আমার সঙ্গে থাকবে তুমি। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের বসিরহাট থেকে গুরু করে উত্তরে কুচবিহার পর্যন্ত ঘৃক্তিবাহিনীর ক্যাম্পণ্ডলো পরিদর্শন করতে চাই আমি। তুমি আমার সাথে থাকবে। মৃতিযোদ্ধাদের মনোবল বাড়ানোর জন্য তাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবো আমি। তাদের সুবিধা-অসুবিধাণ্ডলোও সরেজমিনে জানা দরকার। কর্নেল ওসমানী আরো জানাপেন, ফেরার পথে বালুরঘাটের কাছে বাঙালিপাড়া নামে একটা জারণায় আমাকে নামিয়ে দেবেন তিনি। সেখানে অবস্থানরত তৃতীর বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমাভ গ্রহণ করতে হবে আমাকে। ওসমানী আমাকে দায়িত্ব দেয়ার তিন সন্তাহের মধ্যে পদ্মা নদীর উত্তরের সবগুলো ক্যাম্প থেকে ইপিআর, পুলিশ, মুজাহিদ, আনসার, ছাত্র-জনতা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোজাদের নিয়ে তৃতীয় বেঙ্গলের পুনর্গঠনের নির্দেশ দিলেন। ক্যান্টেন আনোয়ার (পরে মে. জেনারেন) তথান ১৮৭ জন সৈনিকসমেত তৃতীয় বেঙ্গলাক নিয়ে বাঙ্গালিপাডায় অবস্থান কবছিলেন। উল্লেখ্য, সৈহদপুর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানকালে ৩০/৩১ মার্চ তৃতীয় বেঙ্গলের ওপর পাক্ষাহিনী হামলা চালায়। আক্ষ্মিক হামলায় তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের জনেকেই নিহত ও বন্দি হয় এবং অন্যরা ছত্রতঙ্গ হয়ে পড়ে।

## মুক্তিযুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের ভূমিকা ও সামগ্রিক অবদান ছিল ঈর্বণীয়। মহান
মুক্তিযুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের অধিনায়কত্বের দায়িত্বপালনের দুর্লভ সম্মানে আমি
গর্বিত। প্রাণপ্রিয় এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়কত্ব গ্রহণের পূর্বকালীন সময়ের
(২৫ মার্চ—মে'র তৃতীয় সপ্তাহ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমি পাঠকদের জন্য
বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

মার্চ মাসের ৪ তারিবে ভৃতীর বেশবের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর क्रान्टेनरघट्टे । फिनिट हिन र्गाटोनियनटित्र Raising Day वा প্রতিষ্ঠা দিবস । উল্লেখ্য, ১ মার্চ থেকে পাকবাহিনী বাংলাদেশের অন্যান্য সেনানিবাসের মতো এখানেও তৃতীয় বেঙ্গলকে নিরম্ভ করার চেষ্টা চালায়। সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে ৪ মার্চ এক 'দরবার' অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ব্যাটালিয়নের সিও সব র্যান্তের সদস্যদের উদ্দেশে বিভিন্ন বিষয়ে বন্তব্য রাখেন : 'দরবার' চলার সময় অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও বিধিনহির্ভৃতভাবে তৃতীয় বেঙ্গপের আবাসিক এপাকার চারপাশে ২৫ এঞ্চএফ রেজিমেন্ট ও সশস্ত্র সেনাদল নিয়োগ করা হয়। এই ঘটনা জ্বানাজ্ঞানি হয়ে গেলে তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাসদস্যের (এদের প্রায় সবাই বাঙালি) মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। এরপর থেকে তৃতীয় বেঙ্গলের ব্যারাকওলোর আশপাশে অন্ত্রধারী পাকসেনাদের গতিবিধি ক্রমশই বাড়তে থাকে। এর মধ্যে তারা তৃতীর বেঙ্গলকে ঘিরে পরিখাও খৌড়ে। পাকিস্তানিদের এসৰ ৰড়যন্ত্ৰমূলক কাজকৰ্ম দেবে বাঙালি সেনাদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। এই অন্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ততীয় বেঙ্গণের বাঙালি সেনাসদস্যরা আন্তরকা ও প্রয়োজনে শজাতির মৃক্তির জন্য লড়াইয়ের প্রত্যয় নিয়ে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঘটনায় বেশ কয়েকবার অননুমোদিতভাবে অগ্রধারণ করে

চাঞ্চলোর সৃষ্টি করে।

২৫ মার্চের আগে থেকেই বাংলাদেশে অবস্থিত বেক্ষা রেজিমেন্টের অন্য সব গাটালিয়নের মতো তৃতীয় বেঙ্গপের শক্তি কমিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে বিভিন্ন জারণায় ছড়িয়ে দেয়া হয়। অজ্বরাত হিসেবে ভারতীয় আগ্রাসন ঠেকানোর মনগড়া কাহিনী শোলালো হয়। পাকবাহিনীর পাশবিক পরিকল্পনা কার্যকর করায় তৃতীর বেক্ষা যেন সংগঠিত হয়ে বাধা দিতে না পারে, সেজনাই তাদেরকে এভাবে ছত্রবান করে দেয়া হয়। এর ফলে প্রয়োজনে পরবর্তীকালে শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে অস্ত্র সমর্পণ করাতে সুবিধে হয়ে, এ ঘাাপারটাও পাকবাহিনীর বিবেচনায় ছিল। এই নীল নকলা নাজবায়ন করতে গিয়ে আদফা কোম্পানিকে পার্বতীপুরে পাঠানো হয়। সঙ্গে যায় পাকিরানি মেজর (পরে নিহত) সৈয়দ সাফায়েত হুসেন। চার্লি কোম্পানিকে ক্যান্টেন আশরাক্ষের (পরে মেজর জেনারেল) নেতৃত্বে ঠাকুরগাও পাঠানো হয়। পলাশবাড়ি/ঘোড়াঘাট এলাকায় অবস্থান নেয় ব্রান্ডো ও ডেণ্টা কোম্পানি। এদের সঙ্গে পাঠালো হয় মেজর নিজামউদ্দিন (পরে নিহত), ক্যান্টেন মুখলেস (পরে লে, কর্মেল অব.) এবং লে, রফিককে (পরে বন্দি ও নিহত)।

সেয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান করছিল উদ্বিখিত কোম্পানিগুলার রিয়ার পার্টি, ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার ও হেড কোয়ার্টার কোম্পানির কিছু সেনা-সদস্য। ৩১ মার্চ পাকসেনাদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার দিন পর্যন্ত ক্যান্টেন আনোয়ার (পরে মেজর জেনারেল), পে. সিরাজ (পরে বন্দি ও নিহত) ও সুবেদার মেজর হারিস এদের সঙ্গে ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান করছিলেন। সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে আরো ছিলেন সিও লে. কর্নেল ফল্রণ করিম ও সেকেড ইন কমান্ত মেজর আকতার। এই দু'জনই ছিলেন পাকজানি। সিও ফলে করিম ছিলেন প্রবিদ্যানে বাঙালি-বিধেষী।

২৫ মার্চ রাতে পণহত্যার মাধ্যমে পাকবাহিনী বাঙালিদের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ তরু করার পর ঘোড়াঘাটে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গপের সৈন্যরা ২৮ মার্চ পলাপবাড়িতে লে. রিফকের নেতৃত্বে একটি বড়ো ধরনের আ্যামবুশ স্থাপন করে। তাদের উদ্দেশ্যে ছিল, বগুড়ার দিকে অগ্রসরমান ২৫ এফএফ রেজিমেন্টের ওপর অতর্কিত আঘাত হেনে তাদেরকে নির্মূপ করে দেয়া। ২৫ এফএফ রেজিমেন্টের অভিজ্ঞ পাকিস্তানি লে. কর্নেল গোলাগুলি তরু হওয়ার ঠিক আগ মৃহুর্ডে অনভিজ্ঞ তরুপ লে. রিফকেক যুদ্ধের বদলে আলোচনার মাধ্যমে সপ্তট অবসানের আহ্বান জানান। সিহেহদয়ের অধিকারী এই তরুপ বাঙালি অফিসার সরল বিশ্বাসে পাকিস্তানি কর্নেদের আহ্বার করে যুত্রতের মধ্যে রংপুরের দিকে রওনা হয়। এই ঘটনার মুখে দু'পক্ষের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে তিলিময় তরু হয়ে যায়। প্রচণ্ড গোলাগুলির এক পর্যায়ে ২৫ এফএফ রেজিমেন্ট

টিকতে না পেরে রংপুরের দিকে পাশিয়ে যায়। তাদের পক্ষে অনেকে হতাহত হয়। রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের দুক্তন সৈন্য শহীদ, একজন অফিসার বন্দি এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। বন্দি অবস্থায় হতভাগা রফিককে পরে রংপুর সেনানিবাসে হত্যা করা হয়। এই সংঘর্ষের পর শক্ষ-মিত্র চূড়াস্কভাবে চিহ্নিত হয়ে গেলো। সংঘর্ষের এই ববর সৈয়দপুর পৌছানো মাত্র সেখানে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাদের মধ্যে উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়।

৩০ মার্চ তৃতীয় বেঙ্গলের ব্যাটালিয়ন অ্যাডজুটাান্ট সিরাজ্বকে রংপুর ব্রিণেড হেড কোয়ার্টারে একটা কনফারেলে যোগ দেয়ার জন্য পাঠানো হয়। তার সন্দে ১০/১২ জন সশস্ত্র প্রহুরী ছিল। পাকিন্তানিরা পথে তাদেরকে বিদ করে অত্যন্ত ঠাল্ডা মাথায় সে রাতেই প্রায় সবাইকে নির্মমন্তাবে হত্যা করে। দলটির মাত্র একজন সদস্য দৈবক্রমে বেঁচে যায়। পরে সে তৃতীয় বেঙ্গলের সঙ্গে আবার মিলিত হতে পেরেছিল। উল্লেখা, তখন রংপুর ব্রিণেডের গুরুত্বপূর্ণ ব্রিণেড মেজর পদে আসীন ছিলেন একজন বান্তালি মেজর আমজাদ খান চৌধুরী। উল্লেখ, তিনি ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট কুমিল্লার ব্রিণেড কমান্তার ছিলেন এবং তারই নিয়োজিত সেনা দল বঙ্গবছুর বাসভবনের পাহারার দায়িছে ছিল। আক্রমণকারীদের প্রতিরোধে এরা সেদিন বার্থ হয়। সব সন্তবের দেশ এই বাংলাদেশে তিনি পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

৩০ মার্চ দিবাপত রাতে পাকিস্তানি ২৫ এফএফ রেজিমেন্ট সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের আবাসিক অবস্থানওলোতে কামানের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে। সেখানকার একমাত্র বাঙালি অফিসার আনোয়ার ছিল কোয়ার্টার মাস্টার। আনোয়ার ও সুবেদার মেঞ্জর হারিস মিরার নেড়ডে সেনানিবাসে অবস্থানরত তৃতীয় বেদলের স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্রুত সংগঠিত হয়ে এই আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অমিড বিক্রমে ক্লখে দাঁড়ায়। পাকিস্তানি সৈন্যরা এক পর্যায়ে কামানের গোলাবর্ষণ থামিয়ে উত্তরদিক থেকে Assault line বানিয়ে হামলা চাপায়। তৃতীয় বেঙ্গলের বীর সেনারা অত্যম্ভ ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সঙ্গে এ হামলাও প্রতিরোধ করে। নিজেদের পক্ষে ব্যাপক হতাহত হওয়ায় এবং আক্রমণে খুব একটা সুবিধে করতে না পারায় পাকসেনারা তখনকার মতো রবে ভঙ্গ দেয়। কয়েক ঘণ্টা পর ২৫ একএফ রেজিমেন্ট আবার কামানের গোলার ছত্তহায়ায় আক্রমণ চালায়। এবারের আক্রমণ আসে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। এ পর্বায়ের প্রচণ্ড সংঘর্বে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে আক্রমণকারী পাকসেনা দল এক সময় পিছিয়ে যার। ভোর হয়ে এশে লডাই জিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু দিনের আলোয় রংপর থেকে ট্যান্ত আনিয়ে নতুন করে পাক হামলার অশবা দেবা দের। এদিকে আবার ব্রিগেড হেড কোরার্টারের নির্দেশে মার্চের প্রথম সম্ভাহেই তৃতীয় বেদদের ট্যান্ক-বিধ্বংসী

কামানগুলো সামরিক মহড়ার নামে সুকৌশলে ব্যাটাণিয়ন থেকে সরিয়ে দিনারুপুরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ অবস্থায় দিনের আলোয় ক্যান্টনমেন্ট থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ছিল আত্মহত্যার শামিল। নিজেদের পক্ষে প্রচুর হতাহত এবং শত্রু পক্ষের ভারি অস্ত্র ও লোকবলের কারণে আনোয়ার তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাদেরকে কৌশলগতভাবে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেয়।

তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাদল বিক্ষিপ্তভাবে গুলি চালাতে চালাতে দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পিছিয়ে আসে। একদল পাকিস্তানি কামানের আওতার বাইরে বদরণক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। অনা দলটি অবস্থান নেরা ফুগবাড়িয়ায়। ক্যান্টনমেন্টের এই রক্তক্ষরী বুন্ধে ভৃতীয় বেঙ্গলের প্রায় ২০ অন শহীদ এবং ৩০ থেকে ৩৫ জনের মতো সদসা আহত হয়। এছাড়া কয়েকজন নিখোজ হয়েছিল। পাকসেনাদের পক্ষেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এদিকে ক্যান্টনমেন্টের রিয়ার পার্টির ওপর হামলার খবর পেয়ে ঠাকুরপাও ও পার্বতীপুরে অবস্থানরত চার্লি ও আলফা কোম্পানি সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের উদ্দেশ্যে এহিলের ২ তারিখে ফুলবাড়িতে একত্র হয় য়ৢয়্পবাড়িতে দিনাজপুর সেইরের ইপিআর (সাবেক)-এর বহু সদস্য বিদ্রোহ করে তৃতীয় বেলনের সেনাদপের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এদিকে আলফা কোম্পানি ফুলবাড়ি চলে যাওয়ায় একদল পাকসেনা ও প্রচুর অন্তর্ধারী বিহারি-অবাদ্যালি পার্বতীপুর এলাকা দখল করে নেয়। ৪ এপ্রল আলফা কোম্পানি পার্ক তীপুর এলাকা দখল করে নেয়। ৪ এপ্রল আলফা কোম্পানি পার্ক অবস্থানে আক্রমণ চালিয়ে পার্বতীপুর পুনর্দংশ করে। এ আক্রমণে টিকতে না পেরে সেখানে অবস্থানরত পাকসেনা ও সলম্ব বিহারিয়া সৈয়দপুর পার্লিয়ে যায়। এই মুদ্ধে তৃতীয় বেলনের একজন শহীদ ও কয়েকজন আহত হয়।

প্রায় একই সময় চার্লি কোম্পানি ভূষিরবন্দরের পাক অবস্থানে প্রচণ্ড
আক্রমণ চালায়। চার্লি কোম্পানির আক্রমণের উব্রিতার কারণে পাকসেনাদের
প্রথমবারের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে ট্যান্ত ব্যবহার করতে হয়। এ যুদ্ধে চার্লি
কোম্পানির বেশ কয়েকজন হতাহত হয়ে পড়লে আক্রমণ বন্ধ করে তারা এক
পর্বায়ে পিছিয়ে আসে। চার্লি কোম্পানি এবার অবস্থান নেয় চরখাইয়ের কাছে
খোলাহাটিতে।

এপ্রিলের দিতীয় সন্তাহ নাগাদ প্রায় গোটা তৃতীয় বেঙ্গল চরখাই-বোলাহাটিতে প্রতিরক্ষাগত অবস্থান গ্রহণ করে। বোলাহাটিতে স্থাপন করা হয় হেড কোয়ার্টার। বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি যুদ্ধে হতাহতের কারণে ব্যাটালিয়নের সদস্য সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছিল। বিচ্ছিন্ন হয়ে-যাওয়া কিছু সেনাসদস্য ন্যাটালিয়নের সন্দে মিলিজ হওয়াব আশায় দিনান্তপুর, রংপুর ও বতভার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে থাকে। অফিসারদের মধ্যে একমাত্র আনোয়ার তখন ব্যাটালিয়নে। আশরাফ ও মুখলেস তখন নিখোজ এবং নিজামউন্দিন শহীদ।

তৃতীয় বেমল বোলাহাটি থাকার সময় সম্ভবত ৯ এপ্রিল আনোয়ার রংপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের উদ্দেশ্যে বদরপঞ্জে রেকি (পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান) করতে যায়। তার সঙ্গে ছিল মাত্র কয়েকজন প্রহরী। এ সময় ভূল করে হঠাৎ সে জিপসহ ২৫ এফএফ রেজিমেন্টের সেনাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পাকিস্তানি এফএফ রেজিমেন্ট আর ইপিআর বাহিনীর চামড়ার সরপ্তামাদি (Web Equipment) দুটোই কাপো রঙের ছিল বলে এই বিদ্রাপ্তি সৃষ্টি হয়। মুহুর্তের মধ্যে দু'পক্ষই নিজেদের ভূল বুঝতে পারে। তরু হয়ে যায় গুলি বিনিময়। মত্ত কয়েকজন যোদ্ধাসহ আনোয়ার বন্দি হওরার সমূহ সম্ভাবনা থেকে মরণপণ যুদ্ধ ক্ষরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হর। এ ধুকে আনোয়ার গুলিবিদ্ধ হয়। পরে কৌশলে পাকিস্তানিদের ঐ শক্তিশালী অবস্থান অতিক্রম করে আনোয়ার ও তার সহযোগ্ধারা সেদিনই খোলাহাটিডে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলে ফিরে আসে। তবে ঐ এলাকার ম্যাপসহ জিপগাড়িটি শত্রুপক্ষের হাতে পড়ে যায়। ম্যাপটিতে তৃতীয় বেঙ্গদের বিভিন্ন কোম্পানির অবস্থান চিহ্নিভ ছিল বলে বিমান আক্রমণের আশব্ধায় সেদিনই তৃতীয় বেঙ্গলঞ্চে দুই ভাগে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এক অংশ চলে যায় চরধাই-ফুপবাড়ি এলাকায়, অন্য অংশ অবস্থান নেয় হিলি এলাকায়। উল্লেখ্য, এই ঘটনার দিন পুয়েক আগে আলফা কোম্পানি বদরগঞ্জে একটি বড়ো ধরনের অ্যামবুশ করে, যাতে পাকসেনাদের বেশ ৰয়েৰজন হতাহত হয়।

এপ্রিলের ১৩ থেকে ১৪ তারিখে চরখাইয়ে অবস্থানরও তৃতীয় বেদলের সেনাদল ও ইপিআর-এর বাঙালি সদস্যরা রেল লাইন ধরে অগ্নসরমান শক্রসেনাদের বড়ো দলের মোকাবেলায় ব্যাপক আকারের অ্যামবৃশ স্থাপন করে। পাকসেনারা রেল লাইন ধরে হিলির উদ্দেশে যাছিল। রেল লাইনের দু'পাশের গ্রামগুলোন্ডে আওন লাগাতে লাগাতে অগ্রসর হচ্ছিল তারা। আ্যামবৃশের ফাঁদে আসামাত্র গাকসেনারা প্রচও গোলাগুলির মধ্যে পড়ে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে বহু গাকসেনা হতাহত হলে আত্মরক্ষার জন্য তারা পার্বতীপুরের দিকে পন্টাদপসর্গ করে। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীরও কয়েকজন হতাহত হয়।

১৪ এপ্রিল আলফা কোম্পানির প্লাট্ন কমাভার নায়েব সুবেদার (পরে ক্যান্টেন অব.) ওহাবকে ঘোড়াঘাট-হিলি রোডে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে রেইড করতে পাঠানো হয়। অগ্রসরমান এই সেনাদলটির অলক্ষ্যে পাচরিবি-হিলি রোড ধরে আসা আরেকটি শক্তিশালী শক্ত-সেনাদল অতর্কিতে তাদেরকে পেছন দিক থেকে হামলা করে বসে। তৃতীয় বেঙ্গলের সামনের এবং একটু কোনাকুনিভাবে পেছনের শক্ত-অবস্থান থেকে অবিরাম মেলিনপান আর মর্টার ফায়ার হতে থাকে। একমাত্র রাপ্তা ছাড়া কভার নেয়ার জন্য কোনো উচু আড়াল নেই। রাপ্তার দু'পালে বিজ্বত ধানখেত। ঐ অবস্থানে সারাদিন

যুদ্ধের পর রাতের অন্ধকারে ওহাবের প্রাটুনটি পশ্চাদপসরণ করতে সক্ষম হয়। এই সংঘর্ষে তৃতীয় বেঙ্গলের একজন শহীদ ও ১৩জন আহত হয়। ওহাব আহতদের সবাইকে ডাদের মূল প্রতিরক্ষা অবস্থানে নিয়ে আসতে পেরেছিল।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আলফা ও চার্লি কোম্পানির থৌথ সেনাদল মোহনপুর ব্রিক্ক এলাকার শক্র অবস্থানে আক্রমণ করে। এ হামলায় দু'পক্ষেরই বেল ক্ষমক্ষতি হয়। তৃতীয় বেঙ্গলের দু'জন এনসিও নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। এই অভিযানের দু'একদিন পর আলফা কোম্পানি দিনাজপুরের রামসাপর এলাকায় পাক অবস্থানে রেইড করে এবং সাকলাের সঙ্গেলককে পর্যুদর করে ফিবে আসে।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই তৃতীয় বেঙ্গল মিত্র বাহিনীর পরামর্শমতো আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ এড়িয়ে গিয়ে রেইড, আমবুল, রোড মাইন ছাপন ও ব্রিজ্ব ডেমোলিশনের মতো কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে থাকে। উদ্দেশা, শত্রুপক্ষে হতাহতের ঘটনা ঘটিয়ে তাদের মনোবলে চিড় ধরানো এবং যাতায়াত বাধাপ্রস্ত করা। এ রকমই একটা আকেশনে মে মাসের মাঝামাঝি পাচবিবি-জয়পুরহাট রাস্তার ওপর এক মাইন বিক্ষোরণে পাকবাহিনীর একটি গাড়ি বিধ্বস্ত হলে একজন অফিসার ও ১৩জন সৈন্য নিহত হয়।

চরষাই থাকাকালীন এপ্রিলের শেষে মিত্র বাহিনীর সঙ্গে তৃতীয় বেঙ্গলের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় বেঙ্গলে তখন রয়েছে একজন অফিসারসহ বিভিন্ন র্যাঙ্কের ৪১৬ জন সেনাসদস্য। পরবর্তীকালে মিত্র বাহিনীর পরামর্শে দুটো কোম্পানি স্থানাপ্তরিও হয় ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকা রায়গঞ্জে। আনােয়ারের দুই কোম্পানি হিলি-বাল্রঘাট এলাকায় থেকে ধায়। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আনােয়ারের কোম্পানি দুটোর অধিনায়কত্ব গ্রহণের মাধ্যমে আমি বাল্রঘাটের কামারপাড়া নামের একটা জায়ণার তৃতীয় বেঙ্গলের পুনর্গঠনে হাত দিই।

## কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে সীমান্ত ক্যাম্প পরিদর্শন

বালিগন্তে পে. নূর্নুবীর (পরে পে. কর্নেল, অভ্যথানের অভিযোগে বরখাও) সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কোলকাতায় নূর্নুবী যেখানে অবস্থান করছিলো, আমাকে সেখানে থাকার আমন্ত্রণ জানায়। সে তখন ক্যাপ্টেন ডালিম (পরে মেজর, অব.), ক্যাপ্টেন নূর (পরে মেজর, অব.) ও ক্যাপ্টেন মডিউর রহমান (পরে কর্নেল এবং ১৯৮১-র চট্টগ্রাম অভ্যথানে নিহত) এদের সঙ্গে সম্ভবত একটা স্কুপে ঠাই নিয়েছিল। একদিন নূর্নুবীদের ওখানে গেলাম। ক্যাপ্টেন ডালিম, নূর, মতি এরা সবাই ক'দিন আগে পাঞ্জাব সীমান্ত দিয়ে পাকিন্তান থেকে পালিয়ে এসেছে। সারা রাত গল্পগুরুব হলো। তারা পাকিন্তান থেকে পালিয়ে আসার কাহিনী শোনালো। খুব খুলি হলাম। আরো তিনজন

অফিসারকে পাওয়া গেলো। নবী এ সময় আমাকে অনুরোধ করলো তাকে সঙ্গে নিছে। निरंग्न निवास ভাকে। সঙ্গে আরো ভিনন্ধন। কর্নেল ওসমানী, ড্রাইভার ও আমার ব্যাটম্যান। তরু হলো প্রায় আড়াইলো মাইলের যাত্রা। পথে বেশ কয়েকটি ক্যান্সে থামলম আমরা। ওসমানী সব ভায়ণায় মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখদেন, তামের সঙ্গে কথাবার্তা বলপেন। ওসমানীকে এ সময় বেশ অসহিষ্ণু মনে হতে লাগলো। কোনো বড়ো ধরনের সমস্যা দেখলেই তিনি তথু বলছিলেন, 'আমার পক্ষে এতো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আই উইল রিজাইন। পুরো সহুরে তিনি প্রায় কুড়িবার পদত্যাগের হুমকি দিলেন। প্রায় সব ক'টি ক্যাম্পের বমাভার এবং কোনো কোনো ভায়গায় স্থানীয় সাংসদদের সঙ্গেও দুর্বাবহার করলেন ওসমানী। বসিরহাটের কাছে একটি ক্যাম্পে ক্যান্টেন জলিলের (পরে মেজর অব., জাসদ নেতা) সঙ্গে দেখা হয়। ওসমানী জলিলকে রীভিমতে অশালীনভাবে ভিরস্কার করলেন। তার এহেন व्याष्ट्रतम् व्यापादक मिक्किन्छ ना करत् भात्रामा ना । स्वीमालात व्यभदाध हिम् বরিশালে পাকবাহিনীর আচমকা হামলায় বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্রসহ তার একটি পঞ্জ ডুবে যায়। ক্যান্টেন জলিল চুপচাপ ওসমানীর বকাঝকা মাথা পেতে নিলো। আমার তখন যুদ্ধক্ষের আর কোলকাতার নিরাপদ শ্রীবনের ফারাকটা বেশি করে মনে পড়ছিলো। মনে হলো, ওসমানী সশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকলে হয়তো জলিলকে এভাবে দোষারোপ এবং তিরস্কার করতে পারতেন না।

বনগা ক্যাম্পে দেখা হলো প্রথম বেঙ্গদের ক্যান্টেন হাফিভ্রউদিনের (পরে থেজর অব.) সঙ্গে। সব র্যাঙ্ক মিলিয়ে প্রায় দুশো সেনাসদস্যকে নিয়ে সেখানে অবস্থান করছিল সে। প্রসঙ্গত বলতে হয়, প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। ২৫ মার্চের আগে থেকেই ট্রেনিংয়ের কারণে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে ছিল ব্যাটালিয়নটি। ৩০ মার্চ তাদেরকে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়। প্রথম ধেপণ সেই মতো ফিরে এলে পাকিবানিরা পদাতিক ও গোলন্দাঞ্জ বাহিনী দিয়ে তাদেরকে ঘেরাও করে অন্ত সমর্পণ করানোর চেষ্টা করে। প্রথম বেঙ্গণের বাস্তালি সিও অন্ত সমর্পণের জন্য তৈরি হয়ে যান। ঐ পরিস্থিডিতে ক্যান্টেন হাফিন্ধের নেড়ত্ত্বে জেসিও-এনসিওরা বিদ্রোহ করে এবং যুদ্ধ করে অস্ত্রসহ বেরিয়ে আসে। তারপর ঐ শ'দুয়েক সৈনিক ছোট ছোট প্রতিরোধ যুদ্ধ করতে করতে বনগা সীমান্তে একত্র হয় এবং নো ম্যান্স্ ল্যান্ডে ক্যাম্প স্থাপন করে। আলপালের বিওপিওলো থেকে বেশ কিছু বাঙালি ইপিআর তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। যশোর সেনানিবাসে ক্যাভেঁন হাফিজের নেতৃত্বে প্রথম বেঙ্গল বিদ্রোহ করার পর বাঙালি সিওসহ অনেকে আত্মসমর্পণ করে, কেউ পালিয়ে যায়। এছাডা যুদ্ধে त्पन फरप्रकलन वाकानि रेमस २७।२७ २४।।

যাই হোক, ক্রমশ আরো উত্তরে এগোলাম আমরা। শেষ পর্যন্ত এসে

পৌডলাম বাগডোগরা এয়ারফিন্ডে। এয়ারফিন্ডের কাছাকাছি মুক্তিবাহিনীর ন্যান্তে আওরামী লীগের সাংসদ সিরাজ সাহেবের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করলেন কর্নেল ওসমানী। এক পর্যায়ে দু জনের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হলে অতি কটে অমি সেটা সামাল দিলাম। কমাভার ইন চিফ কর্নেল ওসমানীর এহেন কার্সকলাপ ও আচরণে অত্যন্ত নিরাশ হলাম আমি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ জাগলো। স্থিরতাহীন মানসিকভাবে অশাস্ত একজন লোককে মুক্তিবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে বসানো কতোটা খুক্তিযুক্ত হয়েছে, এরকম প্রশু জাগলো মনে। তিনদিনের এই সম্বরে মৃক্তিযুদ্ধ, অপারেশন, যুদ্ধকৌশল, অন্ত্রশন্ত্র ও রসদের সংস্থান সম্পর্কে বলতে গেলে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি ওসমানী। দেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আইলের ক্ষেত্রে MPML (Manual of Pak Millitary Law) কতোটুকু এংপযোগ্য আর কডোটুকু তার বাদ দেয়া উচিত, সারা পথ সেই আলোচনাতেই মেতে রইলেন ভিনি। যুদ্ধের কেবল শুক্ত, বিজয় কতো দূরে প্রয়েছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই, অথচ সেনাবাহিনীর আইন নিয়ে এখনি চিম্ভার অস্ত নেই তার! সবচেয়ে আকর্যের বিষয় ভারতের মতো নিরাপদ জায়গাতেও পাকিস্তানি কমানো হামপার ভয়ে সারাক্ষণ আডক্ষিত হয়ে রইনেন তিনি।

## ভৃতীর বেঙ্গলের অধিনারকত্ব লাভ ও পরিবারের সঙ্গে দেখা

ভূকসামারীতে জয়মনিরহাট ক্যাম্পে দেখা হয় ক্যান্টেন নজকলের (পরে লে. কর্নেল অব.) সঙ্গে। এবার ফেরার পালা। ফিরতি পথে বালুরঘাটের বাঙালপাড়ায় গাড়ি থামালাম। সেখানে ক্যান্টেন আনোয়ার ১৮৭ জন সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সিইনসি ওসমানী আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যোসদস্যদের উদ্দেশে 'দরবার' করে ব্যাটালিয়নটির অধিনায়কত্ব আমার ওপর অর্পণ করলেন। এরপর তিনি বালুরঘাট থেকে ইভিয়ান এয়ারক্যোর্সের বিমানযোগে কোলকাতার উদ্দেশে রওলা হয়ে গেলেন।

দিন দুয়েক পর ধবর পেলাম, আমার স্ত্রী ও দুই ছেশে কাজীর সঙ্গে মতিনগর ক্যাম্পে পৌছানোর পর সেখানে একরাত থেকে আগরতলা চপে গেছে। সেখানে ওরা মেজর খালেদ মোশাররফের পরিবারের সঙ্গে কোনো একটা সরকারি কোয়ার্টারে রয়েছে। এ খবর পাওয়ার পর তিনদিনের ছুটি নিয়ে কোলকাতায় গেলাম। সেখান থেকে বেসামরিক বিমানে করে আগরতলায় গিয়ে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হলাম। পরদিনই আবার ইভিয়ান এয়ারফোর্সের একটা 'ফেয়ার চাইন্ড' পরিবহন বিমানে করে সপরিবারে কোলকাতার উদ্দেশে যায়া করি। একই প্রেনে ছিলেন জোহরা ভাজউদ্দিন ও তোকারেল আহমেদ। তোকায়েল আহমেদের সঙ্গে পরিচয় হলে।। বাগডোগরাতে বারাবিরতির সময় প্রায় দুখিটার আলাপে ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়লো। তার নেতৃসুনত আচরপে মুগ্ধ হই আমি। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল বাঁ শহরে থাকাকালে বান্তালির শাধিকার আন্দোলনে ডোফায়েল আহমেদের উজ্জ্বল ভূমিকা সম্পর্কে অবগত ছিলাম। এ.আর.এস. দোহার সম্পাদনায় রাওয়ালপিতি থেকে প্রকাশিত 'ইন্টার উইং' পত্রিকাটি বঙ্গবন্ধ ও অন্যান্য নেতাসহ তোফায়েল আহমেদের সংখামী ভূমিকা ভালোভাবেই তুলে ধরতো। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম নায়কের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পুব ভালো লাগছিলো। কোলকাভায় পৌছে রালিদা ও দু'ছেলেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসভার ম্পিকার মনসুর হাবিবৃদ্ধার বাসায় রাজ্যম। নিব সঙ্গে বাদ্দিনাব আন্ধীয়তা ছিল। ভারপর সেখান থেকে সরাসেরি বালুরঘাটে চলে গোলাম।

# তৃতীর বেছলের পুনর্গঠন ও করেকটি অপারেশন

বালুরঘাট পৌছানোর পরবর্তী তিন সপ্তাহ তৃতীয় বেঙ্গলের পুনর্গঠনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হলো। শিলিগুড়ি থেকে মালদহ পর্যন্ত প্রতিটি ক্যাম্প থেকে শত শত ইপিআর, পুলিশ আর ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে এগারোশো সদস্যের তৃতীয় বেঙ্গল গড়ে তুললাম। এই রিক্র্টমেন্টে ডা. মেঞ্কর এমএইচ চৌধুরী (পরে ব্রিণেডিয়ার) আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তিনি আপে থেকেই বাভালপাড়ায় অবস্থান করছিলেন। ট্রেনিংয়ের সঙ্গে কিছু কিছু প্র্যাকটিকাল ওয়ার্কও করানো হলো। দিনাঞ্জপুর, হিলি ও নওগাঁতে বিভিন্ন পাক অবস্থানে প্লাটুন পর্যায়ের প্যাট্রলিং এবং রেইড চালানো হয়। এসব অভিযানে লে. নবী, লে. (অব.) ইদ্রিস এরা যথেষ্ট সঞ্চলতার পরিচয় দেয়। বেশ ক'টি অভিযানে ভারা পাকবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ক্যাপ্টেন আনোরার যুদ্ধে আহত হওয়ায় ক্যাম্পে থেকেই পুনৰ্গঠন কাঞে ব্যস্ত ছিল। লে. (অব.) ইন্দ্রিস ছিল পাক সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। মুক্তিযুদ্ধের আপে কর্মরত ছিল উত্তরবঙ্গের একটি চিনিকলে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ব-প্রণোদিত হয়ে বুদ্ধে যোগ দেয় ইদ্রিস। বাঙালপাড়া ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধা ও ইপিআর-দের সঙ্গে বেশ কয়েকটি রক্তক্ষয়ী শড়াইয়ে অংশ নেয় সে। বাঙালপাড়ায় এসে তৃতীর বেঙ্গলের দায়িত্ব দেয়ার পর এই অফিসারটির বীরত্বের কথা তনে তাকে আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানাই। আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সানন্দে ভৃতীয় বেঙ্গলে যোগ দিল লে. ইদ্রিস। পরবর্তীকালে সে নবীর সঙ্গে দিনাজপুর শহর এলাকায় বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করে। জুনের মাঝামাঝি আমরা যখন বালুরঘাট ছেড়ে মেঘালয়ের সীমান্ত এলাকায় চলে যাই ভখন যাওয়ার সময় ইদ্রিস তাকে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানায়। বালুরঘাটে থেকেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করে সে। আমি আর তাকে ধরে রাখি নি। পরে তনেছি, মুক্তিযুদ্ধের বাকি সময়টাতেও সে সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। দেশ বাধীন হওয়ার পর বাধীনতা-বিরোধীরা ইদ্রিসের ওপর দু'বার হ'মলা চালায়। প্রথমদকায় বেধড়ক মারধাের করার পর গুরুতর আহত ইদ্রিসকে নদীতে ফেলে দেয়া হয়। কিছু কপাল জােরে সেবারের মতাে বেঁচে যায় সে। ছিতীয়বার যাতে প্রচেটা বার্থ না হয় সেটা নিশ্তিত করতে যাতকরা ইদ্রিসকে গুলি করে হত্যা করে।

এ সময় ভা. মেজর এম. এইচ. চৌধুরী নামে একজন অফিসার বালুরঘাট এলাকার একটি ক্যাম্পে অবস্থান করছিলেন। তাকে আমার বাাটালিয়নে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানালে সোৎসাহে রাজি হলেন। এরপর থেকে সীমান্ত এলাকার ক্যাম্পণ্ডলো পুনর্গঠনের সময় তিনি আমার সঙ্গে থাকতেন। পরবর্তীকালে তেলচালায় যাওয়ার সময়ও মেজর চৌধুরীকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাই। তেলচালা ক্যাম্পে গৌছে সেখানে কয়েকদিন থাকার পর তিনি বালুরঘাটে ফিরে যেতে চাইলেন। মেজর চৌধুরী বললেন, তার পরিবার বাশুরঘাট এলাকায় রয়েছে। এছাড়া ঐ এলাকার ক্যাম্পণ্ডলোর মুক্তিযোজাদের চিকিৎসার দায়িত্বে থাকতে পারেন তিনি। তাকে আর আটকে রাখলাম না। ভা. মেজর চৌধুরী বালুরঘাট চলে গেলেন। তার জার্মগায় মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্প থেকে এলো ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ওয়াহিল।

## গারো পাহাড়ের তেলচালার

১৭ জুন পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ রেল অংশন থেকে দুটো বিশেষ ট্রেনে করে তৃতীয় বেঙ্গলের পরবর্তী গম্ভব্য মেঘালয়ের তেলচালার উদ্দেশে রওনা হলাম। ভেলঢালার ভৌগোলিক অবস্থান ময়মনসিংহের উত্তর-পশ্চিমে গারো পাহাড়ের পাদদেশে। দু'দিন পর গৌহাটি রেলস্টেশনে পৌচুলাম। সেধান থেকে ৭০ থেকে ৭২টি বেসামরিক ট্রাকে করে আরো একদিন চলার পর ব্রহ্মপুত্র নদী বরাবর মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ভেলচালায় পৌছুলাম। জায়গাটা গৌহাটি থেকে দুশো মাইল পশ্চিমে। ছোট ছোট পাহাড় আর ঘন জঙ্গলে ভর্তি এলাকাটি সাপ, বুনো শুয়োর আর বাঘের আখড়া। এখন থেকে এটাই আমাদের ঘাঁটি। করেকটি পাহাড় পরিষ্কার করে কোম্পানিগুলোর থাকার ব্যবস্থা করা হলো। আগে থেকেই জেড ফোর্সের অধিনায়ক মেজর জিয়া তার হেড কোয়ার্টার নিরে সেখানে অবস্থান করছিলেন। জিয়ার সঙ্গে ছিল জেড ফোর্সের ব্রিগেড মেজর ক্যান্টেন অলি আহমদ (পবে কর্নেল অব.) এবং ডি.কিউ, ক্যান্টেন সাদেক (এখন ব্রিগেডিয়ার) : জেড ফোর্সের অন্য একটি ব্যাটালিয়ন প্রথম বেঙ্গল ক্যান্টেন হাফিজের নেতৃত্বে বনগাঁ থেকে এসে পৌছুলো। দিন দশেক পর জেড ফোর্সের তৃতীয় ব্যাটালিয়ন অষ্টম বেলল ক্যাপ্টেন আমিনুল হকের (পরে ব্রিগেডিয়ার অব.) নেড়ত্ত্বে চট্টগ্রামের রামগড় পাহাড় থেকে দীর্ঘ ভারতীয় চুখণ পাড়ি দিয়ে তেলঢালায় আমাদের পালাপালি অবস্থান নেয়। ২৫ জুন নাগাদ জেড ফোর্স বাংলাদেশের প্রথম পদাতিক ব্রিগেড হিসেবে সংগঠিত হয়। তিনটি ব্যাটালিয়নের যার যার অবস্থানে ট্রেনিং চলতে থাকে। একটি পদাতিক বাহিনীর যেসব অব্র ও গোলাবারুদ থাকা দরকার, তার সবই জেড ফোর্সের কাছে ছিলো। ছিলো না কেবল যোগাযোগের উপকরণ আর ম্যাপ। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো নিগন্যাল সেট বা ম্যাপ দেয় নি। হয়তো তাদের ওপর আমাদের নির্ভরশীল করে রাখার উদ্দেশ্যেই এমনটা করা হরেছিলো। ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের তিনটি ব্যাটালিয়নের আলাদা আলাদা সাঙ্কেতিক নাম দিয়েছিল। ভালের নথিপত্রে আমাদের পরিচিতি ছিলো। Arty (প্রথম বেঙ্গল), 2 Arty (তৃতীয় বেঙ্গল) এবং 3 Arty (অইম বেঙ্গল)। ২৮ জুলাই পর্বস্ত তেলঢালায় সর্বান্থক যুক্কের ট্রেনিং চলতে থাকে। প্রায় সারাদিন ট্রেনিং চলে। রাতে প্রচণ্ড মুলার কামড় আর পুরার, সাপ ইত্যাদির উৎপাতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলো আমাদের। বাংলাদেশের তেতরে ঢোকার জন্য মনে মনে স্বাই অছির হয়ে উঠছিলাম।

# ক্ষদেশের মাটিতে যুদ্ধ

## স্বদেশের মাটিতে মুক্তাঞ্চলের প্রতিরক্ষা

তেলতালার প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হলো ২৮ জুলাই। জেড ফোর্স অধিনায়ক মেজর জিয়া সেদিন তৃতীয় বেঙ্গলের সদস্যদের উদ্দেশে বললেন, 'আগামী দু'এক দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তৃকতে যাচিছ আমরা। শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ-যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে আমাদের। আমি আশা করি তৃতীয় বেঙ্গলের সদস্যরা শত্রু হননে তাদের প্রশিক্ষণের বান্তব প্রয়োগ দেখাবে। আমাদের শক্ষ্য হবে যতো তাড়াভাড়ি সম্ভব দেশকে স্বাধীন করা। আমার বিশ্বাস জেড ফোর্সের প্রতিটি সদস্য এ সক্ষ্যে তাদের জীবন দিতেও কৃষ্ঠিত হবে না। জয় বাংলা।'

সেদিনই বিকেশে আমাদেরকে অপারেশনের নির্দেশ দেয়া হলো। নির্দেশে বলা হলো, প্রথম বেঙ্গল ৩১ জুলাই শেষ রাতে কামালপুরের শক্তিশালী পাকিস্তানি অবস্থানটি আক্রমণ করে দখলে নিয়ে নেবে। তৃতীয় বেঙ্গলের সিও হিসেবে আমাকে ব্যাটালিয়ন নিয়ে ১ আগস্ট বাহাদুরাবাদ ঘাটে অবস্থিত পাকিস্তানিদের সুরক্ষিত অবস্থানগুলো ধ্বংস এবং ঘাটটি অচল করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। অষ্টম বেঙ্গলকে নকশী-গজনী এলাকার পাক অবস্থান আক্রমণ করে দখল করার নির্দেশ দেয়া হলো।

কামালপুরে প্রথম বেঙ্গল পাক অবস্থানে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েও অবস্থানটি দখল করতে পারে নি। পাকবাহিনীর প্রচণ্ড মর্টার আক্রমণ এবং তীব্র প্রতিরোধের পর প্রথম বেঙ্গল ফিরে আসে। এই যুদ্ধে প্রথম বেঙ্গলের ৬৭ জন সৈন্য শহীদ এবং বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়। একটি কোম্পানির কমান্তার ক্যান্টেন সালাহউদিন মমতাজ যুদ্ধে শহীদ হন। অন্য কোম্পানির কমান্তার ক্যান্টেন হাফিজ আহত অবস্থায় সেনাদলের সঙ্গে ফিরে আসে। পাকিজানিদের তর্মেও অনেক ক্যুক্তি হয়েছিল। তাদের পক্ষে হতাহতের সঠিক সংখ্যা আমরা আনতে পারি নি, তবে যুদ্ধের তিনদিন পরও পাকবাহিনীকে হেলিকন্টারে করে হতাহতদের সরিয়ে নিতে দেখা গেছে। এদিকে অইম বেঙ্গল নকলী-গজনী এলাকার অভিযান চালিয়ে পাকিজানিদের অনেক

ক্ষাক্ষতি করলেও জায়পাটা দখলে আনতে পারে নি। এ যুদ্ধে অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের বেশ ক্ষাকৃতি হয়। আক্রমণে নেতৃত্বদানকারী অফিসার ক্যান্টেন আমিল আহমেদ চৌধুরী (পরে মেজর জেনারেল) গুলিবিদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে আহও অবস্থায় পড়ে থাকলে এক পর্যায়ে শত্রুপক্ষের হাতে তার বন্দি হওয়ার আশক্ষা দেখা দের। তখন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার ক্যান্টেন আমিনুল হক (পরে ব্রিণেডিয়ার অব.) জীবনের খুঁকি নিয়ে দু'জন জেসিও এবং এনসিও'র সহায়তায় ক্যান্টেন আমিনকে উদ্ধার করে। এ অভিযানেও ব্যর্থতার মূল কারণ পাকবাহিনীর প্রচও মর্টার আক্রমণ। তাছাড়া এ ধরনের যুদ্ধে জয়ী হতে হলে মথেট প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, কিছু আমাদের সেটা ছিল না। সর্বোপরি, কোম্পানি ক্যান্ডার ক্যান্টেন আমিন আহত হওয়ায় সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল।

এবার আমার অর্থাৎ ভৃতীয় বেঙ্গলের অভিযানের কথায় আসা যাক। ৩১ জুলাই দুপুরে কামালপুর বিওপি'র কাছে হযরত শাহ কামালের (রা.) মাজার হয়ে আমরা বাংলাদেশের ভৃষতে প্রবেশ করি। সেখান থেকে তিনটি ছোট-বড়ো নদী পেরোলে তবে আমাদের গম্ভব্যস্থল বাহাদুরাবাদ ফেরিঘাট। প্রায় পঁচিশ মাইলের পার্ডি। আমার সঙ্গে আলফা ও ডেলটা কোম্পানি, মর্টার প্রাটন এবং ব্যাটালিয়ন হেড কোরার্টার। আদফা কোম্পানির কমাভার ক্যাপ্টেন আনোয়ার, ভেলটার কমাভার লে. নূরনুবী। কাদা-পানি ভেঙে হাঁটাপথে আমরা সৰুজপুর ঘাটে পৌছপাম। স্থানীয় লোকঞ্জনের সহযোগিতায় ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই ডজনখানেক নৌকা যোগাড হয়ে পেলো। কিছুটা হেঁটে ও পরে নৌকায় অগ্রসর হয়ে রাড ডিনটার দিকে বুব সাবধানডার সঙ্গে পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদী পার হলাম। ঐ সময়টায় করেক মিনিট পরপরই পাকিস্তানিরা ঘাটের বার্জের ওপর থেকে বিভিন্ন দিকে সার্চলাইটের আলো ফেলে মেশিনগানের গুলি ছুঁড়তো। আমাদের প্রান ছিল লে, নবীর ডেলটা কোম্পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট সংলগু বার্জ ও রেলের খোলা বলিতে পাক মেশিনগান ও মটার অবস্থানতলোতে হামলা চালিয়ে সেতলোকে ধ্বংস করবে এবং ঘাটে অবস্থানরত বার্জগুলোকে ডুবিয়ে দেবে। আনোয়ার তার আলফা কোম্পানি নিয়ে নবীর রিক্লারের প্রোটেকশনের দায়িত্বে থাকবে। আনোয়ারের সঙ্গে আমিও থাকবো। নদীর পাড়ে রাখা নৌকাণ্ডলো এবং পন্চাদপসরণের রাস্তা নিরাপদ রাখা আনোয়ারের অন্যতম দায়িত। ভোর পাচটার দিকে নবীর কোম্পানি পাকসেনাদের অবস্থানে আক্রমণ চালালো। আচমকা আক্রমণে প্রথমটায় হতচকিত হয়ে গেলেও মিনিট দশেকের মধ্যে পাকবাহিনী নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে আমাদের অবস্থানে মেলিনগান ও মর্টার চালানো ওঞ্জ করে। পাকিস্তানিদের তিনটি নার্জ অকেঞাে করে দেয়া হলাে। দুটাে যাত্রীবাহী বপিতে বিসামরত অজ্ঞাতসংখ্যক পাকিডানি সৈন্য গোলাতলির মধ্যে পড়ে নিশ্চিতভাবেই হতাহত হয়। কারণ বণি দুটোর ওপর কয়েকবার মেশিনগানের বাস্ট ফায়ার করা হয়েছিলো। শান্টিংয়ের জনা বাবহৃত দুটো ইঞ্জিনও কতিয়স্ত করা হলো। আধঘণ্টার এই অপারেশনে পাকবাহিনীর হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নি। আমাদের পক্ষে কয়েকজন বুলেটবিদ্ধ হয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন বধীয়ান নায়েব সুবেদার ভূপু মিয়া। মুমূর্ব অবস্থায় তাকে স্ট্রেচারে কয়ে ভারতীয় সীমান্তে পাঠিয়ে দেয়া হয়। উয়েখা, ভূপু মিয়া ইপিআর-এর একজন জেসিও ছিলেন। তার পোস্টিং ছিল দিনাজপুরের একটি বিওপিতে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে ২৫ মার্চ রাতে তিনি তার বিওপির বাঙালি ইপিআরদের সহায়তায় অবাঙালি ইপিআর সদস্যদের নির্ভিত্র করে দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেন। পরবর্তীকালে বাঙালপাড়ায় আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেন তিনি।

অপারেশন শেষে নদী পার হয়ে আমরা একটি নিরাপদ জাগ্নগায় একত্র হলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম এখনই তেলঢালায় ফিরে না গিয়ে বাংলাদেশের তেতরে আরো কিছুদিন থাকবো। আরো কয়েকটি অভিযান চালিয়ে পাকবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি করে তাদের মনোবলে চিড ধরানোর চেষ্টা করবো। বাংলাদেশে যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, সেটাও সবাইকে জানান দেয়া দরকার। আমরা দেওয়ানগঞ চিনিকল ও রেপস্টেশন সংলগ্ন পাকবাহিনীর ঘাঁটিগুলো আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেদিনই ১২টা নৌকায় করে পুরনো ব্রহ্মপুত্র ধরে রখনা হলাম। পাঁচলো থেকে হাজার মণী বিশাল একেকটা নৌকা। এসময় দেওয়ানগঞ্জ ও বাহাপুরাবাদ ঘাটের মাঝামাঝি জায়গায় রেলওয়ে বিজটি ধ্বংস করার জন্য নায়েব সুবেদার করম আলীর নেতৃত্বে একটা প্লাটুন পাঠানো হলো। তারা সাঞ্চল্যের সঙ্গেই ঐ দায়িত পালন করে। এদিকে পথে একটি গ্রামের বাসিন্দারা বেশ সমাদর করে আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলো। প্রায় সাড়ে চারশো সৈন্যকে খাওয়ানোর জন্য গরু জবাই করলো তারা। দুপুরের বাওয়া তো হলোই, সঙ্গে তারা রাতের খাবারও দিয়ে দিল। গরিব গ্রামবাসীরা গরু জবাই করায় তাদেরকে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলাম। তারা টাকা ভো নেবেই না, উল্টো খানিকটা রেগেও গেলো। আমবাসীরা বললো, আমরা অন্ত হাতে যুদ্ধ করতে পারছি না, আপনাদেরকে থে সাহায্য কর্মছি, সেটাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের এই শান্তিটা থেকে বঞ্চিত করবেন না।' সন্ধ্যায় সেই গ্রাম থেকে আবার রওনা হলাম। দেওয়ানগঞ্জের মাইল দেভেক সামনে এগিয়ে গিয়ে থামলাম আমরা। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল নবী ভার কোম্পানি নিয়ে দেওয়ানগন্ত স্টেশন সংপগ্ন পাকসেনাদের অবস্থানে হামলা করবে। চিলিকলের রেস্ট হাউলে অবস্থানরত পাক্সেনালের ওপর আক্রমণ করবে আনোয়ার। আর হেড কোয়ার্টার কোম্পানি নিয়ে আমি ঘাটের নিরাপন্তার দায়িত নেবো। কথা ছিল নবীর কোম্পানির হামলার তলির শব্দ

শুনলেই আনোয়ার সুণার মিলেব রেস্ট হাউস এলাকা আক্রমণ করবে। নবীর কাম্পানি স্টেশনে পাকসেনাদের অবস্থানে সফল অপারেশন করার পর সকাশ নটার দিকে ঘাটে ফিরে আসে। ওদিকে সুগার মিলে হামলা চালিয়ে আনোয়ার ভার কোম্পানি নিয়ে আগেই এসে গিরেছিল। আনোয়ারের আলফা কোম্পানির বেশির ভাগ সৈনাই নদী পার হয়ে কাছের একটি প্রামে অবস্থান নিয়েছিল। এসময় মাধার ওপর পাকিস্তানি বিমান ও হেলিকন্টার চক্কর দিতে শুরু করায় নবীর কোম্পানিও নদী পার হয়ে কাছাকাছি আরেকটি প্রামে আশুয় নেয়। এখানেও য়ামবাসীদের পিড়াপিডতে ভাদের আভিষেয়তা গ্রহণ করতে হলো। ভারা আমাদের না ঘাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। রাতে সবৃদ্ধপুর ঘাট এলাকার য়ামটিতে ফিরে এলাম আমরা। পরের দিন বাহাদুরাবাদ ঘাটে বছ গানবাট ও লগু আসা-যাওয়া করলেও ভাদের একটাকেও মেশিনগান বা রকেট লাঞ্চারের পাল্লার মধ্যে পাওয়া গেলো না। গাকিস্তানিরা প্রচুর সৈন্য এনে বাহাদুরাবাদে ভাদের অবস্থান আবার সুরক্ষিত করেছিল।

পেওয়ানগঞ্জ অভিযানে এক মজার ঘটনা ঘটে। সেল স্টেশন অপারেশন শেষে ফেরার সময় নবী মাদ্রাসা থেকে ছ'জন সলস্ত্র রাজাকারকে বন্দি করে নিয়ে আসে। হত্যা বা কোনোরকম পান্তি না দিয়ে আসরা তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিই এবং তারা আমাদের পক্ষে বৃদ্ধে যোগ দের। দেওয়ানগঞ্জের এই রাজাকাররা বলেছিল, তারা গাকিজানিদের তয়ে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। মুক্তিমুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেবেছি, বাংলাদেশের রামাঞ্চলের অধিকাংশ রাজাকারই পারিপার্শ্বিকতার চাপে ও কিছুটা আর্থিক অনটনের কারণেও রাজাকারদের দলে নাম লিখিয়েছিল। বলা বাহুলা, মৌলবাদী জামাতে ইসলামীর ক্যাজার এবং বিহারি এবং শহুরে রাজাকাররা এই দলভুক্ত নয়। তারা স্থানতাকামী বাঞ্জানি নিধনে মেতে উঠেছিল পাকিজানিদের মনে-প্রাণে সমর্থন করেই। গ্রামের রাজাকারদের অনেকে বাইরে রাজাকার হিসেবে পরিচিত ছিল কিন্তু তারা অনেক সময়ই বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। সবুজপুরে আমরা পাকিজানিদের পান্টা হামলা মোকবিধার জন্য প্রস্তুত থাবলেও তারা হামলা করে নি। তেল্যাপায় ফিরে চল্লাম আমরা।

কিছুদিন পর ববর পাই, পাকিস্তানি সৈন্যরা সবুজপুর এলাকায় আমকে আম পুড়িয়ে দিয়েছে এবং শত শত নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। ফিরতি পথে দেবি শাহ কামালের মাজারের কাছে একটা জিপের পাশে মেজর জিয়া শরং দাঁড়িয়ে আছেন। তার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। তিনি ফিরতে দেরি হওয়ার কারণ জানতে চাইলেন আমাদের কাছে। মেজর জিয়াসহ সবার ধারণা ২০েছিল, পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আমাদের। আমরা মেজর জিয়াকে অন্য অভিযানগুলোর কথা জানালাম। জিয়া তবন প্রশ্ন করলেন, কেন আমরা ঋপরিকল্পিত অভিযান করতে গেলাম। আমি উত্তর দিলাম, বাহাদুরাবাদ অভিযানের সাফল্যে সবাই খুব উৎসাহিত হওয়ায় আমরা পরবর্তী অভিযানের সিদ্ধান্ত নিই। শদেশের মাটিতে পা রেখে যুদ্ধ করতে সবাই উদ্গ্রীব। কেউ তো ফিরতেই চায় না। আর এ ক'দিন ভেতরে থেকে বুকলাম, বাংলাদেশে অবস্থান করে যুদ্ধ চালানো কোনো ব্যাপারই না। আমাদের পক্ষে এখন বাংলাদেশের যে-কোনো জায়গায় যাওয়া এবং সেখানে থাকা সম্ভব। আমার কথায় জেড ফোর্স কমাভার মেজর জিয়া বেল উৎসাহ বোধ করলেন। হেসে বললেন, তাহলে ডো সবাইকে নিয়ে একবার ভেতরে চুকতে হয়!

#### বৌমারীর প্রতিরক্ষায়

সৌভাগ্যক্রমে ভেলঢালায় ফেরার পর দিনই আবার বাংলাদেলে ঢোকার সুযোগ পেলাম। জেড ফোর্স কমাভার মেজর জিয়া রৌমারী থানার প্রতিরক্ষা ঞারদার করার দায়িত্ব দিলেন আমাকে। রৌমারী থানা তখন মুক্ত এলাকা। जुनारेतात र्नात्वत भिर्क नाकवारिनी हिनमात्री ववश वाशमुत्रवाम शिरक অমাভিযান তরু করলে রৌমারীর প্রতিরক্ষা হুমকির মূপে পড়ে। উল্লেখা, ৩১ মার্চ সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে ড়ডীয় বেঙ্গদের ওপর পাকিস্তানি সৈনাদের হামলার পর পালিয়ে আসা ৩০/৩২ জন সৈনোর একটি বিচ্ছিন্ন সংশ নায়েব সুবেদার আলভাফ আর হাবিলদার মনসুরের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। আলভাফ ঐ ক'জন সেনাসদস্য এবং ছাত্র-যুবক-কৃষকদের নিয়ে দু' থেকে আড়াইলো **শোকের একটা বাহিনী গড়ে তুলে রৌমারী-চর রাজীবপুরে প্রতিরকা অবস্থান** নেয়। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আমি লে, নবী ও ক্যাপ্টেন আনোয়ারকে রৌমারীর প্রতিরক্ষার দায়িতে নিয়োঞ্জিত করি। এসময় আমাকে ইপিআর-এর দুটো লঞ্চ দেয়া হয়। ২৫ মার্চের ক্রাকডাউনের পরই ইপিআর-এর চালকরা শক্ষ দুটো নিয়ে মানকার চরে অবস্থান নেয়। মোগল সেনাপতি মীর জুমলার মাজার সংলগ্ন নদীর ঘাটে লঞ্চ দুটো ভেডানো থাকডো। লঞ্চে করে প্রায় প্রতিদিনই রৌমারী এলাকা পরিদর্শনে যেতাম আমি। মাতৃভূমিতে অবস্থান করার উপস বাসনায় মেজর জিয়া প্রায়ই আমার সঙ্গী হতেন। এ সমযুকার কয়েকটি ঘটনা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। এসব ঘটনার ভেতর দিয়ে দেশের মানুষের সংগ্রামী চেতনার সম্পন্ত পরিচয় পাই।

একদিন লক্ষে করে মেজর জিয়াকে নিয়ে রৌমারীর মৃক্তাঞ্চল পরিদর্শনে যাচিছ। হঠাৎ নদীর তীরের একটি অন্তুত দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো আমাদের। নদীর পাড়ে একটি খোলা মাঠের মধ্যে বেল কিছু কিলোর-তরুণ পিটি করছে। তাদের সংখ্যা অগুত পাঁচ ছয়লো হবে। এরতম কোনো ক্যাম্পের খবর আমাদের জানা ছিল না। মেজর জিয়া বললেন, সঞ্চ থামাতে বলো। এরা কে, উদ্দেশাই-বা কি একটু খৌল্কখবর নেয়া দরকার।

পঞ্চ থামিয়ে আমরা তীরে নামলাম। একজন মাঝবয়সী লোক পিটি পরিচালনা করছিলেন। ছিগ্যেস করে জানা গেলো তিনি একজন স্কুল শিক্ষক। এই তরুণপের পরীর চর্চা করাচেছন মুক্তিযুক্ষের জন্য প্রস্তুত করে তোলার লক্ষ্যে। ছেলেগুলোর চেহারা মলিন। শিক্ষকটির কাছে খনলাম ক'দিন ধরে একপেট-আধপেট খেয়ে পিটি করছে এরা। তবু কারো মুখে টু শক্ষি নেই। এদের অদম্য মনোবল আর দেশান্ধবোধের পরিচয় পেয়ে চমৎক্ত হলাম।

জিয়া আমাকে বলনেন, 'শফায়াত, তোমাদের তো অনেক সময় বাড়তি রেশনটেশন থাকে। মাঝে-মধো এদের জন্য কিছু পাঠিয়ে দিও।'

আর একদিনের কথা। মেজর জিয়াকে সঙ্গে নিয়ে জিপ চালিরে মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে ঢাপুতে যাচিছ। দুটো এশাকাই ভারতীয় ভূখণ্ডের ভেডরে। উদ্দেশ্য সীমান্ত এলাকার মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প পরিদর্শন। পথে এক জায়গায় দেখলাম, करम्बरमा छत्रप-युवरकत अकि मन भार्य हिंदि छानुत भिरक छलाइ। কৌতৃহনী হয়ে আমরা গাভি ব'মালাম। একজনকে ভেকে জিগ্যেস করে জানা গেলো, তারা ঢালুর ইয়ুথ ক্যাম্পে যোগ দেয়ার জন্য যাছে। মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগ দেয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রথমে ইয়ুখ ক্যাম্পে যেতে হতো। সেখানে বাছাই পর্বের পর কেবদ নির্বাচিতদেরকে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্পে ভর্তি করা হতো। এই ছেলেগুলো এসেছে সিরাঞ্চগঞ্জ, পাবনা ও গাইবান্ধা থেকে। তারা প্রথমে মানকার চরে গিয়ে সেখানকার ইয়ুখ ক্যাম্পে ভায়ণা পায় নি। মহেন্দ্ৰগঞ্জে নিৱেও দেখে একই অবস্থা। তাই ঢাপুতে যান্তে সেখানে জায়গা পাওয়া যায় কি না, সেটা দেখতে। দেখদাম, এদের অনেকেই অসুস্থ, কারো গায়ে ১০২ থেকে ১০৩ ডিগ্রি ব্রুর। ওরা জানালো, গত ২/৩ দিন ডাদের খাওয়া-দাওয়া একরকম হয় নি বললেই চলে। এদের অদম্য মনোবল দেখে অভিভূত হলায়। সবাইকে উৎসাহ দিয়ে আমরা অসুস্থদের মধ্যে যে ক'জনকে পারলাম গাড়িতে তুলে নিলাম। পরে তাদের ঢালুতে নামিয়ে দিই।

এসময় রৌমারীর ছালিয়াপাড়া, কোদালকাটি অঞ্চলে পে. নবী ও ক্যাপ্টেন আনোয়ারের সৈন্যদের সঙ্গে পাকবাহিনীর বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। এসব সংঘর্ষের পরিণতিতে পাকবাহিনীকে ব্যাপক কয়কতি বীকার করে পিছিয়ে যেতে হয়। রৌমারীর সৃদৃঢ় প্রতিরক্ষা-বৃাহ ভেদ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। মৃতাঞ্চলটি গোটা রৌমারী থানা এবং দেওয়ানগঞ্জ থানার বৃহদপে জুড়ে, যার আয়তন ছিল প্রায়্ম সাড়ে চারশো বর্গমাইল। এই বিশাল মৃতাক্সদের প্রতিরক্ষায় তৃতীয় বেললের দুটো কোম্পানি ছাড়াও তিনটি এফএক (ফ্রিডম ফাইটার) কোম্পানি নিয়োজিত ছিল। সেপ্টেমরের শেষ দিকে প্রতিরক্ষা

কার্যক্রমে আমাদের সাহায়া করার জনা প্রথম ও অষ্টম বেঙ্গলের একটি করে কোম্পানি পাঠানো হয়। আমার বাহিনী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত এই মৃতাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় পাকবাহিনীর আক্রমণের মোকাবেলা করে। কিন্তু ভিল পরিমাণ ভূমিও তারা পাকিস্তানিদের কাছে ছেড়ে দের নি।

#### বাংলাদেশের প্রথম প্রশাসন গঠন

রৌমারীতে বাংলাদেশের প্রথম প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মেজর জিয়ার নির্দেশে লে. নবী এই বেসামরিক প্রশাসন গড়ে ভোলে। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে নবী একটি নগর কমিটি গঠন করে, মৃতিযুদ্ধ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় কমিটি সর্বান্থক সহযোগিতা করে। নবী রৌমারীতে কাস্টম্স্ অফিস, থানা, ভুল এবং পোস্ট অফিসের কাজ তর করেছিল। ১০-শব্যার একটি হাসপাতালও চালু করে সে। মেজর জিয়া ২৭ আগস্ট সকাল আটটার রৌমারীতে মুক্ত বাংলাদেশের প্রথম পোস্ট অফিস উল্লোধন করেন। এরপর আরো কয়েকটি অফিস উল্লোধন করেন তিনি। বেসামরিক প্রশাসনের পাণাপালি লে. নবী রৌমারী সদরে একটি বড়ো আকারের ট্রেনিং ক্যাম্পও স্থাপন করে। সেখানে করেক হাজার তরুল-যুবকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

রৌমারীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সৃদৃঢ় করার পাশাপাশি জেড ফোর্স কমান্তার মেজর জিয়া আমাকে বকশীণপ্তে পাকবাহিনীর অবস্থানে হামলা করার নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে সেন্টেমরের প্রথম সপ্তাহে ক্যান্টেন আকবর এবং ক্যাপ্টেন মোহসীন আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেন। ক্যাপ্টেন আৰুবর পরে লে, কর্নেল এবং মন্ত্রী। ক্যাপ্টেন মোহসীন পরে ব্রিগেডিয়ার এবং সাজানো মামলায় ফাঁসিতে নিহত। তাদের দু'জনকে ব্রাতো ও চার্লি কোম্পানির কমাভার নিযুক্ত করি আমি। এর আগে ফ্রাইট পেষ্ণটেন্যান্ট আশবাক আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেয়। তাকে অ্যাভজ্বটেন্টের দায়িত্ব দিলাম। মেডিকেল অফিসার করলাম ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ওয়াহিদকে। ব্রাভো ও চার্লি কোম্পানি বক্দীগঞ্জ অভিযানে অংশ নেয়। সেখানকার পাক অবস্থানে হামণাকালে আমাদের পক্ষে কয়েকজন হতাহত হয়। এ অপারেশনে তেমন টল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নি। ভেলঢালায় থাকতেই আমি রৌমারী থেকে প্রায় দেডলো ছাত্রকে ব্লিক্ট করে ট্রেনিং দিয়ে তৃতীয় বেঙ্গদের জন্য একটি আলাদা কোম্পানি গঠন করি : ওই ছাত্রদের বেশির ভাগই এসেছিল পাবনা সিরাজগঞ্জ, রংপুর ও জামাপপুর থেকে। ইকো নামের এই কোম্পানির কমান্তার নিযুক্ত করি আপতার নামের একজন ছাত্রকে। বর্তমানে আপতার সামারিক বাহিনীর একজন কর্মবৃত কর্নেল। সেপ্টেখরের মাঝামাঝি কোম্পানিটি গঠন করি। ভেলচালায় অবস্থানকালে এদেরকে অবলা কোনো অপারেশনে পাঠানো হয় নি। তবে পরবর্তীকালে ছাতকের বৃদ্ধে ভারা অনাধারণ সাহসিকতা ও রথনৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

#### পেরিলা নেডা কাদের সিদ্ধিকী

সেন্টেমর মাসের মাঝামাঝি ভারত থেকে অন্ত নিয়ে ফেরার পথে টাঙ্গাইলের গেরিলা কমাভার কাদের সিধিকী রৌমারীতে নবীর কাছে এসেছিলেন পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে আলোচনার জন্য। আমি তখন নবীর ওখানে ছিলাম। কাদের সিদ্দিকীর সতে মৃক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। তিনি টাঙ্গাইলে ভার প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে জানালেন।

#### এনবিসি টিভির কর্মীরা

মধা সেন্টেমরে মুক্তরান্ত্রের এনবিদি টিভি নেটবর্যার্কের চার সদস্যের একটি দল মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রামাণ্যচিত্র ভোপার উদ্দেশ্যে রৌমারীতে আসে। দলটির নেতা ছিলেন রবার্ট রজার্স। এই দলটি দিন তিনেক রৌমারীতে ছিল। তারা সম্মুখ্যুদ্ধ, গেরিলা ট্রেনিং এবং মুক্তাঞ্চলের বাভাবিক প্রশাসনিক তৎপরতা ক্যামেরাবন্দি করেন। এনবিসির কর্মীরা সম্মুখ্যুদ্ধের ছবি তুপতে চাইলে তাঁদেরকে রৌমারী থেকে নেঁকায় করে আরো ভেতরে চিলমারীর কাছে এক চরে নিয়ে গেলাম আমরা। তরপর সেখান থেকে পাকিস্তানি অবস্থানে মর্টারের গোলা ছোঁড়া হলো। আর বায় কোখা! পাকসেনারা আমাদের ঐ মর্টারের গোলার প্রত্যুত্তরে বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ করতে দাগলো। মিছেমিছি যুদ্ধের ছবি তুলতে গিয়ে সত্যিকারের যুদ্ধ বেখে যায় আর কি। মার্কিন সাংবাদিকরা তো রীতিমতো ভড়কে গেলেন। তাড়াতাড়ি তাঁদের নিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে এলাম আমরা। পরে গুই প্রামাণ্য চিত্রটি বিশ্বব্যাপী প্রদর্শিত হয়। ফলে শ্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধের অনুকৃলে দৃঢ় হয় বিশ্বজনমত। "A country made for disaster" নামে প্রামাণ্যচিত্রটি মার্কিন যুক্তরাট্রে জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

## এবার সিলেট রণাসনে

৮ অক্টোবর তৃতীয় বেঙ্গলকে সিলেটে মুঙ করার নির্দেশ দেয়া হলো।
রৌমারীর মৃক্তাঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ১১ নঘর সেষ্টরের অন্যতম সাবসেষ্টর কমাভার ফ্লা. লে. হামিদউল্লাহর হাতে অর্পণ করা হয়। ১১ নঘর
সেষ্টরের কমাভারের দায়িত্বভার দেয়া হলো মেজর তাহেরকে (পরে কর্নেল
অব. ১৯৭৬-এ রাষ্ট্রশ্রোহিতর অভিযোগে কাসিতে নিহত)। তৃতীয় বেঙ্গল
অর্থাৎ আমাদেরকে এখন যেতে হবে সিলেট অঞ্চলে পাচ নঘর সেষ্টর কমাভার
মেজর মীর শওকত আলীকে সহায়তা করার জন্য। ১০ অক্টোবর
ব্যাটালিয়নকে ভেল্টালায় একত্র করে সেদিনই ৫৯টি বড়ো ট্রাকে করে
গপ্রবান্তল শিলংয়ের উদ্দেশে রওনা হলাম।

# সিলেট অঞ্চলে অভিযান এবং চূড়াম্ভ বিজয়

#### বাশতলার পথে

তুরা পাহাড়ের তেলঢালা ক্যাম্প থেকে ১০ অষ্টোবর আমরা রওনা হলাম। আমাদের বহরে প্রায় একলো গাড়ি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ৫৯টা সিভিন ট্রাক দিয়েছিল, বাকিগুণো আমার ব্যাটালিয়নের জিপ, ভক্ত, খ্রি টন এই সব। টানা দু'দিন দু'রাত চলার পর গৌহাটিতে পৌছুলাম। গৌহাটি থেকে শিলং। শিলং থেকে দীর্ঘ পাহাড়ি ও বিপদসঙ্গুল রাস্তা পাড়ি দিয়ে বৃষ্টিবহুল চেরাপুঞ্জি। চেরাপুঞ্জির সৌন্দর্যে মুদ্ধ হলাম আমরা। মেঘের দেশ চেরাপুঞ্জি। চারদিকে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে নানা আকারের পাবর। চোবে পড়লো অনেক পাহাড়ি ধরনা। আর বহু উচ্তে বলে হাড ধাড়ালেই যেন মেঘের নাপাল। আকাশের গা-ছোঁয়া পাহাড়ি রাস্তা ধরে চলেছি, হঠাৎ করেই দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। গাড়ির সামনে পবের ওপর ভেসে এসেছে এক টুকরো মেঘ! ভাই এ বিপরি। ভাসমান মেঘটা সরে যেতেই আবার যাত্রা। ৫ হাজার ফুট নিচে দিগন্ত বিভূত সমতনভূমি, আমাদের স্বণ্ধের বাংলাদেশ। অন্তুত এক ধরনের অনুভূতি হচ্ছিল।

চেরাপুঞ্জর বৃষ্টির কথা এতোদিন কানে তনেছি, এবার চোখে দেখা হলো। এই অক্টোবর মাসেও ক'দিনের যাত্রায় চেরাপুঞ্জর বৃষ্টিতে ভেজার অভিজ্ঞতা হলো। চেরাপুঞ্জি হয়ে আমরা এলাম শেলা বিওপিতে। শেলা বিওপির অবস্থান সিলেটের ছাতক শহর থেকে বারো মাইল উত্তরে, ভারতে। শেলা বিওপির পাশেই বাঁশতলা নামে একটা জায়গা। গোটা জায়গা জ্বড়ে তথু ছোট ছোট পাহাড় আর ঘন জঙ্গল। আশাতত জঙ্গল পরিকার করে অনেকতনো তাঁবু পেতে বাঁশতলায় ক্যাম্প করলাম আমরা। এই ক্যাম্পেই ক্যান্টেন আকবর, আশরাফ আর আমার পরিবারের থাকার ব্যবস্থা হলো। আমাদের পরিবার এর আগে ছিল ত্রার উপকত্তে একটা ভাড়া বাড়িতে। বাঁশতলা আগার সমন্থ আকবর শিয়ে ওদের সব্দে করে নিয়ে আসে। এজনা সে আমাদের একদিন পর রওনা হয়। বাঁশতলায় আমাদের গছিয়ে উঠতে উঠতে বেলা গড়িয়ে গেলো।

#### সেইর কমাভার মীর শওকত ও ভারতীয় জেনারেল গিল

সন্ধ্যায় ভারতীয় ১০১ কম্যুনিকেশন জোনের জিওসি মেজর জেনারেল গুরবন্ত সিং গিল এবং ৫ নম্বর সেষ্ট্রর কমান্ডার মেজর মীর শওকত আলী (পরে লে. জেনারেল অব.) আমাদেরকে বাগত জানাতে এলেন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে ঞে গিল এবং মেজর শওকত জানালেন, সেদিন ভোর রাডেই আমাদেরকে অপারেশনে যেতে হবে। ডারা বণলেন, পুরো ব্যাটালিয়ন এই অপারেশনে যাবে, সঙ্গে দেয়া হবে আরো তিনটি এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) কোম্পানি। এফএফ কোম্পানিওলো ছিল সেইর কমান্ডার মেজর মীর শওকত आमीत अधीतः। ৫ नपत मोहत् अभभग्र कात्मा निग्नमिछ स्मनामन हिन ना। এট সেরবে অপারেশন চালাতে মেজর শওকতকে সাহায্য করার জন্য জেড কোর্স থেকে সাময়িকভাবে আমাদেরকে পাঠানো হয়। এদিকে জেড কোর্স কমান্তার মেজর জিয়া তরা থেকে সিপেটের পুরদিকে মুভ করলেন। তার সঙ্গে প্রথম ও জন্তম বেঙ্গল। তৃতীয় বেঙ্গলকে নিয়ে আমি এলাম সিলেটের উত্তরাঞ্চলে। যাই হোক, সেষ্ট্রর কমাভার মেজর শওক্ত এবং ভারতীয় জেনারেল গিল বললেন, আমাদেরকে (তৃতীয় বেঙ্গলকে) প্রথমে ছাতক সিমেন্ট ষ্যাষ্টরিতে অবস্থিত পাকসেনাদের অবস্থান দখল করতে হবে। ধিতীয় পর্যায়ে দখল করতে হবে ছাতক শহর।

পৌছানো মাত্রই অপারেশনের অর্ডার তনে আমরা কিছুটা অবাক হলাম।
এই অঞ্চলে আমরা কেউ আপে আসি নি। এশাকাটা সম্পর্কে আমাদের
কারোরই কোনো ধারণা নেই। যে অবস্থানটা দখল করতে বলা হলো, সেটা
বাশতলা থেকে দশ-বারো মাইল দ্রে। চারদিকে তধু বিল আর হাওর। ছাতক
সিমেন্ট ফাান্টরি আর শহরের মাঝখানেও বিরাট সুরমা নদী। এক কথায় খুবই
দুর্গম এলাকা। তার ওপর আমাদের কাছে ম্যাপ, কম্পাস বা যোগাযোগের
সরপ্তাম (Signal sels) বলতে কিছুই দেয়া হয় নি।

#### অবান্তৰ এক অভিযানের পরিকল্পনা

প্রায় ৪শ' মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সবাই বৃব ক্লান্ত। আর এ অবস্থাতে সেদিন ভার রাতেই অভিযানে যেতে হবে। একেবারে অবাপ্তব পরিকল্পনা। সাধারণ বান্তববৃদ্ধি-বিবর্জিত উচ্চাভিপারী পরিকল্পনা। যাই হোক, অপারেশনের নির্দেশনা দেয়া হলো এরকমের— ক্যান্টেন মোহসীন তার চার্নি কোম্পানি নিয়ে ছাতকের উত্তর-পশ্চিমে দোয়ারাবাঞ্জারের নিকটবর্তী টেংরাটিলা দখল করবে, যাতে করে পাকসেনারা তাদের অবস্থানের সাহায্যার্থ ছাতকের দিকে অয় সর হতে ন। পারে। দোয়ারাবাঞ্জারে পাকিডানিদের ক্রন্টিয়ায় কনস্ট্যাত্মগারির একটি দশ প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিল। ছাতক ও ভোলাগঞ্জের মধ্যে ছিল একটা রোপওয়ে। সেই রোপওয়ে দিয়ে ছাতক সিমেন্ট ফাাইরির

জন্য তোলাগঞ্জ থেকে চুলাপাথর আনা হতো। রোপওরেটির প্রায় নিচ দিয়েই তোলাগঞ্জ থেকে ছাডক পর্যন্ত একটা হাঁটাপথও আছে। পর্যটা পিয়ে পৌছেছে ছাডক সিমেন্ট ফ্যাক্টরির পর্যন্ত। সিমেন্ট ফ্যাক্টরির মাইল দেড়েক উন্তরে আরেকটি পায়ে-চলা-পথ দোয়ারাবাজারের দিক থেকে এসে এই রোপওয়ের নিচের রাজ্যার সঙ্গে মিশেছে। ঐ রাজ্যা ধরে পাকিস্তানি সৈনারা যাতে আমাদের মূল বাহিনীর পেছনে এসে আক্রমণ করতে না পারে, সে জন্যই দোয়ারাবাজার দখল করতে হবে। ইকো কোম্পানি থাকবে এই হাঁটাপথ দুটোর সংযোগস্থলের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে, যাতে শক্রপক্ষ দোয়ারাবজ্ঞার থেকে আমাদের পেছনে কোনো সৈন্য সমাবেশ করতে না পারে।

হাতক শহর ও সিলেটের মধ্যে গোবিন্দগঞ্জ বলে একটা কায়গা আছে। গোবিন্দগঞ্জে সিলেট-ছাতক এবং সিলেট-সুনামগঞ্জ রান্তা এদে মিলেছে। সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের দিকে মাইল বিশেক তেতরে এর অবস্থান। ছাতক শহর থেকে দূরত্ব ১০ মাইল। লে, নূরনুবীকে তার ভেলটা কোম্পানি নিয়ে এই গোবিন্দগল্পের রান্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার দায়িত্ব দেরা হলো। সিলেট থেকে ছাতকে পাকিস্তানি রিইনফোর্সমেন্ট আসা ঠেকাতে হবে তাকে। সেই সঙ্গে ছাতক থেকে যেন পাকসেনারা সিলেটে পন্চাদপসরণ করতে না পারে, সেটাও নিন্চিত করতে হবে। ছাতক অবরোধ এবং দখলের জন্য মূল কোর্স হিসেবে রইলো আলফা ও ব্রান্ডো কোম্পানি, ছাত্রদের নিয়ে গঠিত ইকো কোম্পানি এবং সেইর কমান্ডার মেজর মীর শওকতের দেয়া তিনটি একএফ কোম্পানি। এ ছয়টি কোম্পানি প্রথমে ছাতক সিমেন্ট ক্যান্টরি আক্রমণ করে দখল করবে। এরপর নদী পার হয়ে ছাতক শহরে অভিযান চালাবে। ভারতীয়রা জানালো, তারা এসময় আর্টিলারি সাপোর্ট দেবে।

#### তক্ষ হলো অপারেশন

অপারেশন শুরু হওয়ার কথা পরদিন অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর ভোর শাঁচটার। রাতে রওনা হলাম আমরা। মেজর শশুকত এ সময় আমার সঙ্গে ছিলেন। পরিকল্পনা মতো আলফা ও ব্রাভো কোম্পানি বাংপাদেশের ভেতরে টুকে ক্যান্টেন আনোয়ার ও আকবরের নেতৃত্বে ছাতক সিমেন্ট ফ্যান্টরিতে তীব্র আক্রমণ শুরু করলো। তাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতায় টিকতে না পেরে সেবানে অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈনারা এক পর্যায়ে ফ্যান্টরির অবস্থান ছেড়ে দিয়ে সুরুমা নদীর ওপারে ছাতক শহরে পিছিয়ে গোলো। ৩০ এফএফ এবং টোচি স্থাউটস-এর সৈনারা সেবানে অবস্থান করছিল। আনোয়ার সিমেন্ট ফ্যান্টরির দবল করে সেবানে অবস্থান নের। আকবর ঠিড় তার পেছনেই, মাক্রখানে একটা বিল।

এদিকে দোয়ারাবাজারে একটা বিপর্যন্ত ঘটে গেশো। দোরারাবাজার ঘাটে আগে থেকেই পাকিস্তানিরা তৈরি হয়ে ছিল। পাকসেনা, রাজাকার বাহিনী এবং

পাকিস্তান থেকে আসা ফ্রন্টিয়ার কনস্ট্যাবুদারি তখন ঘাট এদাকায় প্রতিরক্ষার দায়িছে ছিল। হাওর-বিল পার হয়ে মোহসীন ও তার চার্লি কোম্পানি দোয়ারাবাজার ঘাটে নামার আগেই তারা গুলি চালাতে ওঞ্চ করে। খুব সম্ভবত রাজাকারদের কাছ থেকে তার আমাদের আগমনের খবর পেয়ে যায়। খবর পাওয়ার কথাই। প্রায় শ' বানেক গাড়ির বহর আমাদের। হেড পাইট জালিয়ে এতোগুলো গাড়ি আসছে, সেটা চোৰে পড়া খুবই স্বাভাবিক। আর উঁচু পাহাড়ি রাতা বলে অনেক দর থেকেই দেখতে পাওয়ার কথা। পাকসেনারা বুঝে গিয়েছিল, এ এলাকায় আমাদের সৈনা সমাবেশ হচ্ছে। সে জন্য তারা পুরোপুরি সতর্ক ছিল। মোহসীনের কোম্পানিটা নৌকায় থাকা অবস্থাতেই পাकिखानिता थनि ठामाएँ एक कर्त्राम (तम करत्रकि त्नीका पानिएँ कृत्व याग्र এবং অতর্কিত আক্রমণে পুরো কোম্পানিই ছক্রডঙ্গ হয়ে যায়। এই যুদ্ধের দিন তিনেক পরও আমি মোহসীনের কোম্পানির জনা ত্রিশেক সহযোজার কোনো খবর পাই নি। এরা শহীদ, জাহত, না বন্দি-- কিছুই বোঝা যাচিছেল না। দেডশো যোদ্ধার প্রায় ষাট শতাংশ অব্রই পানিতে পড়ে যায়। প্রাণ রক্ষার্থ আমাদের সৈনারা হাওরের গড়ীর পানিতে অন্তশন্ত ফেলে দিতে বাধা হয়। কাজেই কোম্পানি তাদের নির্ধারিত দায়িত পালন, অর্থাৎ দোয়ারাবাঞার দখল এবং প্রতিবন্ধকতা তৈরিতে বার্ব হলো। ওদিকে নৌকা যোগাড করতে দেরি হওয়ায় গোবিন্দগঞ্জে পৌছতে নবীর কিছটা বিপমই হয়ে যায়। সেই সুযোগে পাঞ্চিন্তানিরা ছাতকে তাদের ট্রণস রিইনফোর্সমেন্ট পাঠিয়ে দেয়। তারা ছাতক সিমেন্ট ফ্যাইরির আনপালে আমাদের অবস্থানে প্রচও নেলিং তরু করলো। ছাতক সিমেন্ট ফ্যাষ্টরি দখন করার জন্য আমরা সেখানে কিছু শেলিং করেছিলাম। ফ্যার্রিরি দখল হয়ে গেলে ছাডক শহরের ওপর কিছু গোলাবর্ষণ করা হয়। কিন্তু বেসামরিক লোকদের হতাহত হওয়ার আশস্কায় কিছক্ষণ পরই শহরে গোপাবর্ধণ বন্ধ করা হলো। এদিকে নবীর গোবিন্দগঞ্জে পৌছতে দেরি হওয়ার সুযোগে সিলেট থেকে পাকবাহিনীর নতন সৈনা এসে যার। ৩০ এফএফ রেজিমেন্টের দ'কোম্পানি এবং ৩১ পাঞ্চাবের এক কোম্পানি সৈন্য ছাতক শহরে পৌছে যায়। নবী গোবিন্দগন্তে পৌছানোর পরদিন পাক্সেনাদের ঐ কোম্পানিহুলোর একটি অংশ ভার ওপর আক্রমণ চালায়। নবী সেখানে প্রতিরোধ বৃদ্ধ করে। পাকসেনাদের কিছু ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে এক পর্যায়ে সে পিছিয়ে আসে।

শে, নবীর গোবিন্দগঞ্জ পৌছুতে দেরি হওয়ার অন্যতম কারণ, আমাদের কাছে ওবানকার কোনো ম্যাপ ছিল না। প্রায় ৪শ মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে মাত্র করেক ঘটা আগে আমরা ঐ এলাকার পৌছুই। আমাদের কাছে এলাকাটি ছিল এক বিশাল প্রশ্নবোধকের মতো। আমাদের অনেকেই এর আগে কখনো হাওর দেখে নি। তার ওপর আমাদের কোনো Signal Sels দেয়া হয় নি। পুরো যুদ্ধের সময়টাই আমাদের (ব্যাটালিয়ন থেকে কোম্পানি এবং কোম্পানি থেকে প্লাটুন) যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল রানার এবং তার মাধ্যমে আদান-প্রদান করা চিঠিপত্র। এরকম বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আমাদেরকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়।

প্রথাগত (Conventional) যুদ্ধ, যেমন Attack এবং Defence—
দুটোতেই বছবার অংশ নিয়েছি আমরা কোনো Signal communication
ছাড়াই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাঞ্চন্য লাভ করেছি। যেমন বাহাদুরাবাদ ঘাট
আক্রমণ, রৌমারীর প্রভিরক্ষা এবং ছোটখেল আক্রমণ ও দখল। আবার
ছাতক ও গোয়াইনঘাট অভিযানের মতো ব্যর্থতাও ছিল।

নবীর সঙ্গে যাওয়া স্থানীয় গাইডরা অন্ধকার রাতে হাওরে চলতে গিয়ে দিক হারিয়ে ফেলেছিল। অবশ্য এর চাইতেও বড়ো কারণ ছিল। ডা হচেছ, নবীর অধীনস্থ দু'জন প্রাট্ন কমাভারের সঙ্গে তাং অহেডুক স্থল বোঝাবুরি। নবী EME Corps-এর একজন ইঞ্জিনিয়ার অফিসার। পদাতিক ব্যাটালিয়নের বর্ষীয়ান এবং অনেকদিনের চাকরির অভিজ্ঞতালত্ত দু'লন প্লাটুন কমাভার (জেসিও) এই বিপদসম্বল অভিযানের যৌক্তিকভা নিয়ে যাত্রাপথে সন্দেহ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে। তারা একজ্ঞস অ-পদাতিক (Non Infantry) वाहिनीत अफिनारत्रत अधीरन वाश्नारमत्नत्र श्राय २० माहेल অভান্তরে অবস্থান গ্রহণ করে পাকবাহিনীর মোকাবেলা করতে শ্বব একটা ব্যত্তিবোধ করছিল না। এই অভিযানের আদেশ পেয়ে জেসিও দু'জন একরকম আতত্তিতই হয়ে পডে। যাত্রাপথেই এরকম অপ্রত্যাশিত নৈরাশ্য! কোনোমতে তাদেরকে মানিয়ে নিয়ে নবী কয়েক ঘণ্টা পরে নির্ধারিত স্থানে পৌছায়। এরি মধ্যে পাকিস্তানিদের ৩০ এফএফ রেজিমেন্টের রিইনফোর্সমেন্ট এবং কয়েকটা আর্টিলারি গান ছাতকে পৌচ্ছে যায়। এদেরই একটা অংশ পরদিন নবীর গোবিশগঞ্জ অবস্থানে পাস্টা আক্রমণ চালায়। এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর নবী পশ্চাদপসরণ করে ভোলাগঞ্জে অবস্থান নেয়। সেখান থেকেই সে যাত্রা তরু করেছিল। গোবিন্দপঞ্জের যুদ্ধে পাকবাহিনীর একজন অফিসারসহ অনেক সৈনা হতাহত হয়।

আমরাও এ যুদ্ধে বেশ কয়েকজন যোদ্ধাকে হারাই। ছাতক যুদ্ধ শেখে পুরো ঘটনা জানতে পেরে আমি ঐ পু'জন জেসিও-কে Close করে বাশতলায় পাঠিয়ে দিই। বাশতলায় তখন আমার ব্যাটাপিয়নের এপওবি। যুদ্ধ শেবে তাদেরকে অন্য একটি ব্যাটাপিয়নে বদলি করা হয়।

#### আনোয়ার ও আকবরের পাতাদশসরণ

এদিকে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাষ্ট্ররি পর্বল করে আনোয়ার ও আকবর দু'দিন ধরে সেখানে অবস্থান নিয়ে আছে। এই দু'দিনের মধ্যে পাঞ্চিন্তানিরা ছাতকে যে রিইনফোর্সমেন্ট নিয়ে এলাে, সেটা দােয়ারাবাজারে এসে আমাদের পেছনে সমবেত হতে লাগলাে। আমাদের অগ্রবর্তী সৈনারা তখন সুরমা নদীর সামনে পৌছে গেছে। কাাপ্টেন আনােয়ার তাদের সঙ্গে। এক পর্যায়ে পাকিস্তানিরা দােয়ারাবাজার দিয়ে আমাদেরকে পেছন খেকে আক্রমণ করে বসে। আমাদের পেছনে আবার ছিল ইকো কোম্পানি অর্থাৎ ছাত্র মুক্তিয়ােজারা। পাকসেনাদের সঙ্গে ডাদেরও প্রচও যুদ্ধ হলাে। ইকো কোম্পানির ছেলেরা এ সময় দুর্দান্ত লড়াই করে। এ যুদ্ধে ডাদের বেশ কয়েকজন যােজা নিজেদের অবস্থানে খেকে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শহীদ হয়। ইকো কোম্পানির বীরত্বপূর্ণ প্রতিরাধের ফলে পাকিস্তানিদের অয়্যান্ডিয়ান কিছুটা হলেও ব্যাহত হয়। এক পর্যায়ে ইকো কোম্পানির অবস্থান পাকবাহিনীর হস্তগত হলে তারা আমাদের পেছনে এসে পড়ে। এ কারণে আমরা পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিই।

ক্যাপ্টেন আনোয়ারের আলফা কোম্পানি তখন দখণিকৃত সিমেন্ট ফ্যাষ্টরিতে অবস্থান করছে। তার পেছনেই একটি ছোট বিলের পাড়ে উচু টিলার মতো জায়গায় ক্যাপ্টেন আকবরের ব্রাভো কোম্পানি। এদিকে পাৰুবাহিনীর রিইনফোর্সমেন্ট (৩০ এফএফ ও ৩১ পাঞ্চাব) দোয়ারাবাঞ্চার হয়ে ইকো কোম্পানির অবস্থান পর্যুদন্ত করে আমাদের অবস্থানের প্রায় পেছন এসে পড়েছে। আনোয়ার এবং আকবরের অবস্থানের ওপর পেছনে দিক থেকে একটা আক্রমণ অত্যাসনু। আমি তখন ক্যান্টেন মোহসীনের চার্লি কোম্পানির উদ্ধারপ্রাপ্ত সেনাদের সঙ্গে ইকো কোম্পানির অবস্থান পুনঞ্জারের চেষ্টা চালাচিছ। যুদ্ধে একটা বিশৃঞ্জল অবস্থা। আমাদের কারো সঙ্গে কারো यागारमान तिहै। शाकिन्तानित्रा जनवत्रष्ठ शिनिश करत यास्थ । नवछलाई Air burst অর্থাৎ আকালেই ফেটে গিয়ে চারদিকে ছডিয়ে পডে নিচে আঘাও হানছে। আনোয়ার ও আকবরের অবস্থানগুলোতে পেছন দিক থেকে রাইফেল আর এদএমজির গুলিও গিয়ে পড়ছিল। চারদিকে একটা সংশয় আর অনিকয়তা। বিশেষ করে অবস্থানের পেছনদিককার গোলাওলি খুবই বিপজ্জনক। আমাদের বেসামাল অবস্থা। আক্রমণ করতে এসে এখন নিজেরাই আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। এই পরিস্থিতিতে সেষ্টর কমান্তার মেজর মীর শওকত আক্রমণের দিতীয় পর্যায় স্থগিত রেখে আকবরকে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। আকবরের অবস্থানের ঠিক পেছনে অবস্থান করছিলেন তিনি। আনোয়ারকে ফিরে আসার নির্দেশ পৌছে দেয়ার দায়িত্ব আকবরকেই দেয়া इरमा। आश्र वरमधि, आमारमत मरधा कारना तकम Signal communication হিল না। আকবর তার কোম্পানিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজেই কয়েকজন সৈনা নিয়ে সেই গভীর রাতে গলা সমাধ পাদি ভেডে বিল অতিক্রম করে আনোয়ারের অবস্থানে এসে পৌছায়। তখন প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চলছিল। সেই সঙ্গে হাণুকা অন্তের অবিরাম গোলাগুলি। ভোর হওয়ার আপেই আনোয়ারের অবস্থান আক্রান্ত হওয়ার সমূহ শঙ্কা। ফিরে যাওয়ার নির্দেশ সময়মতো না পেলে আনোয়ার এবং তার কোম্পানি বিচিন্ত্র হয়ে আক্রমপকারীদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যেতে পারতো। আনোয়ার ও আলকা কোম্পানির সম্ভটময় অবস্থার কথা ভেবে আকবর তাদের পদ্যাপদসরণ নিশ্চিত করার জন্য কোনো রানার না পাঠিয়ে নিজেই এই দায়িত্তি পালন করে। আলফা কোম্পানি একটি নিশ্চিত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

ছাতক এলাকায় ১৪ থেকে ১৮ অক্টোবর— এই পাঁচদিন যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে দু'পকেবই বেশ কয়কতি হয়। বলতে গেলে আমার তৃতীয় বেললের একটি কোম্পানি প্রায় নিশ্চিক হয়ে যায়। তবে প্রচুর কয়কতি হলেও এ যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা ব্যাপক আন্তর্জাতিক প্রচার পাই। তাছাড়া সেবারই প্রথম একটি বড়ো ফোর্স নিয়ে অপারেশন করি আমরা, যার ফলে আমানের যোদ্ধানের মনোবল অনেকটাই বেড়ে যায়। পাক বাহিনীও বুঝতে পারে, মুক্তিবাহিনী এখন অনেক সংগঠিত। তারা এখন আগের চেয়ে অধিক শক্তি নিয়ে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে এবং গাকবাহিনীকে মোকাবেলা করার শক্তি অর্জন করেছে। এই যুদ্ধের পর আমরা ৫/৬ মাইল পিছিয়ে এসে বাশতদা সীমান্ত সংলগু বাংলাদেশের ভেতরেই বাংলাবাজারে প্রতিরক্ষাণত অবস্থান গ্রহণ করি।

## সিদ্দিক সালিকের 'উইটনেস টু সারেভার'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কোনো অভিযানকেই ভারতীয় অথবা পাকিস্তানিরা কৰনো সম্মানজনকভাবে চিত্রিত করে নি। তাদের কোনো গ্রন্থ বা রচনায় বাঙালি মৃক্তিযোদ্ধাদের কোনো কৃতিত্বের কথাই স্বীকৃত হয় নি। পাকিস্তানিদের লেখা পড়লে মনে হবে বাংলাদেশের বাধীনতা অর্জনের কৃতিত্ব সবই ভারতীয় সেনাবাহিনীর। কিন্তু সিদিক সাধিক নামে পাকিন্তান আর্মির একজন ব্রিগেডিয়ার (তিনি কয়েক বছর আগে পাক প্রেসিডে-ট দ্বিয়াউল হকের সঙ্গে বিমান দুৰ্ঘটনায় নিহত হন) Witness to Surrender' নামে একটা বই লিখেছেন, যেখানে ছাতক যুদ্ধের কথা গুরুত্তের সঙ্গে উপ্লেখ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সিদ্দিক সালিক ঢাকাস্থ আইএসপিআর-এ কর্মরত ছিলেন বলে যুদ্ধের খবরাখবর সম্পর্কে তালোই অবগত ছিলেন। পাকিস্তানি এই লেখকের গোটা বইয়ে মুক্তিবাহিনীর মাত্র দুটো অভিযানের কথা স্থান পেয়েছে। তার একটি হলো ছাতক অভিযান, অন্যটি প্রথম বেঙ্গলের কামালপুর আক্রমণ। লেখক ভার বইতে লিখেছেন, আক্রমণকারীরা সিমেন্ট ফ্যাইরি দখল করতে পারলেও ছাতক শহর তাদের পাকিস্তানিদের হাতেই রয়ে গিয়েছিল। ছাভক্ষের যুদ্ধ যে পাকিস্তানি হেড কোয়ার্টারে বড়ে ধরনের ধাকা দিয়েছিল, সিন্দিক সালিকের বইয়ে তার প্রমাণ রয়েছে। তার বক্তব্য, ভারতীয় বাহিনী ছাতক শহর ও সিমেন্ট ফ্যাইরিতে আক্রমণ চালিয়েছিল। প্রচণ্ড হামলার পর তৃতীয় বেঙ্গলের সহায়তায় জারা সিমেন্ট কান্তিরি দবল করে নেয়। সিদ্দিক আরো লিবেছেন, এ আক্রমণ এতো প্রচণ্ড ছিল যে আমরা সিমেন্ট ফ্যান্তরি ছেড়ে দিয়ে ছাওক শহরে পিছিরে আসতে বাধা হই। পরে আমরা ৩১ পাঞ্জাব এবং ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের একটা রেজিমেন্ট নিয়ে কাউন্টার-জ্যাটাক করি। তিনদিন যুদ্ধের পর অবস্থানটি আবার আমাদের অধিকারে আসে। লেখক তার বইতে সম্পূর্ণ সত্য তথ্য দিয়েছেন, তথ্ ভুল করেছেন আক্রমণকারীদের চিহ্নিত করতে। তিনি লিবেছেন, ৮৫ বিএসএক এই আক্রমণ পরিচালনা করে এবং এতে তৃতীয় বেঙ্গল তালের সাহায্য করেছিল মাত্র। প্রকৃত কথা এই সে, ভারতীয় সেনাসদস্যদের একজনও এই আক্রমণাভিযানের সঙ্গে জড়িত ছিল না। এটি পুরোপুরিভাবেই তৃতীয় বেঙ্গল এবং ৫ নছর সেক্টরের ভিনটি এক্ষএফ জোম্পানির নিজম্ব অভিযান ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল আমরা ভারতীয়দের কিছু গোলাবর্ষপের সাহায্য নিয়েছিলাম।

#### ওসমানী ও জিয়া এলেন বাঁশতলায়

ছাতক অভিযানের বার্থভার দায়িত্ব নির্ধারণ করতে ২০ অক্টোবর ওসমানী সাহের বাশতদায় আসেন। তিনি ঢালাওভাবে আমার এবং অধীনস্থ অফিসারদের ওপর বার্থতার দায়িত চাপিয়ে দিশেন। আমি প্রতিবাদ করে বলদাম, কোদকাতা এবং শিশগুয়ের পাহাড়-চূড়ায় বসে যারা এরকম একটি অবাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং আমরা এ অঞ্চলে পৌছানো মাত্র কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই অভিযানে যেতে বাধা করেছেন, বার্থতার দায়িত্তার তাদের ওপরে চাপানোই যুক্তিযুক্ত হবে। ওসমানী তখনকার মতো আর কিছু না বলদেও পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৭২ সালে ভৃতীয় বেঙ্গলের ওপর তার ঝাল ঝেড়েছেন বীরত্বসূচক পদক দেয়ার সময়। পদক বিতরণকালে তৃতীয় বেঙ্গদের অনেক যোগ্য সদস্যের প্রতি অন্যায়ভাবে বিষাতাসুলভ আচরণ প্রদর্শন করা হয়। একটি প্রাঞ্জনৈতিক যুদ্ধ, যা নাকি জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেখানে কেবল কিছুসংখ্যক যোদ্ধাকে খেতাব দেয়া কতোটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছে সেটা পর্যালোচনা এবং সেই সঙ্গে পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। এর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা বিভাজিত হয়েছিল। অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ ঘটনা অনুদ্ধাটিও ও অবহেলিত রয়ে যায়। সেই সব ঘটনার নায়কদের সমঙ্কে কীর্তিপত্র বা citations শেখার কেউ ডো তখন ধারেকাছেও ছিলেন না! সেম্বর কমাভারদের হেড কোয়ার্টারগুলো সীমান্ত পাড়ের বড়ো শহরের চৌহন্দিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র বাংলাদেশের বিস্তৃত রণক্ষেত্রে কোথায় কী ঘটছে, তার কতোটুকু সংবাদ ডাদের কাছে পৌছুতো?

পদক বিভরণের নামে এই প্রহসনে তৎকালীন সরকারের আছা ও বিশ্বাসের অমর্যাদা করে তৃতীয় বেঙ্গলের সদস্যদের আত্মত্যাগ, রক্তদান এবং সার্বিক অবদানকে ওসমানী বিদ্বেষমূলকভাবে অবমূল্যায়ন করেন। এই প্রহসনের কলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান না করেও কেবল ওসমানী ও তার নিয়োজিত নির্বাচকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত পদ্ধন্দের কারণে বহুসংখ্যক অফিসার ব্যরাতি 'বীর উত্তম' বেতাবে ভূষিত হন। যুদ্ধের ময়দানে পালিত ভূমিকা বিবেচনা সেখানে অনুপস্থিত ও গৌণ, মুখ্য উপাদান ছিল গোষ্ঠী রাজনীতি ও তদবির।

ছাতকের বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে আমাদের উবুদ্ধ ও উৎসাহিত করার জন্য জেড ফোর্স কমাভার জিয়া বাশতলায় আসেন। জিয়াকে ওসমানীর সঙ্গে আমার বাদানুবাদের কথা খুলে বলাতে তিনি বললেন, 'You have done the right thing, I shall vindicate you and your battalion at an appropriate moment.'

মৃক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের ৯ মার্চ এক ব্যক্তিগত চিঠিতে তিনি আমাকে পেবেন, 'Do convey my eternal gratitude and congratulation to your men for the fine performance at a very high cost during our War of Independence. You all must understand that 'truths' and 'facts' emerge after struggle for sometime, but they do come out definitely. I can assure you that I shall play my part for your battalion at the right moment and well.' কিন্তু কিছুই হলো না। জিয়াও তার কথা রাখেন নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের সার্বিক অবদান অবহেলিত এবং অবস্থাায়িতই রয়ে গেলো।

## নবীর কোম্পানির পুনর্গঠন

ছাতক যুদ্ধের পর নবী তার অবস্থান থেকে সরে এসে শেলার মাইণ পাঁচেক পুবে ভোলাগঞ্জ কোলিয়ারির পাশে অবস্থান নিয়েছিল। অক্টোবরের ১৯ তারিখের দিকে আমি নবীর নেতৃত্বাধীন ভেণ্টা কোম্পানির অবস্থানে যাই। উদ্দেশ্য নবীর কোম্পানির অভ্যন্তরীপ রদবদল ও পুনর্গঠন। দু'জন প্লাটুন কমাভারকে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বাঁশতলায় (Rear HQ) close করে রাখার ফলে সৃষ্ট শূন্যতা মোকাবিলায় এই রদবদন পুবই জরুরি হয়ে পড়েছিল। ব্যাটালিয়নের অভ্যন্তরীপ রদবদদ এবং মুদ্ধাবস্থায় সেনাদের পদামুতি জাতীয় কাজ সিও-কেই করতে হয়। সারাদিন ভোলাগঞ্জ থেকে কোম্পানিটির পুনর্গঠন কাজ ভদারকি করলাম।

## জ্বেলারেল গিলের কনকারেল

সন্ধার দু'জন রানার বাশতলা থেকে আ্যাডজুট্যান্ট আশরাকের বার্ড। নিয়ে এলো। পরদিন সকলে সাড়ে আটটায় আমাকে শিলংয়ের ১৫১ কমুনিকেশন জোনের জিওসির অফিসে অনুষ্ঠেয় conference-এ যোগ দিতে হবে। আমার নির্দেশমতো আশরাফ শেলা বিওপি-তে রাভ তিনটা নাগাদ একটি জিপ এবং প্রোটেকশন পার্টি তৈরি করে রখলো। রাড দটো নাগাদ ভোলাগঞ্জ থেকে রওনা হলাম। পায়ে হাঁটা পাহাড়ি রাস্তা। গস্তব্যের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। জনমানবহীন এলাকা। চলার সময় পাহাড়ি বুনো লতাপাতা ও গাছের ছোট ছোট ডাল শরীরে এবং জনাবৃত মুখে আছড়ে পড়ছিল। যাই হোক, বুধ দ্রুত হেঁটে আমি ও আমার সহযোদ্ধারা রাড চারটার কিছু আগে শেলা বিওপি-তে পৌছে যাই। সেখানে পৌছেই নতুন প্লোটেকশন পার্টি নিয়ে শিলংক্রের পথে যাত্রা তরু করি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থোকে শিলংযের অবস্থান ৬ হাঞার ফুট উচ্তে। তাই শিলংয়ের যতোই কাছে যাছিছ, তডোই ঠাবা লাগতে তক করলো। এক সময় মনে হলো শীতে জমে থাবো। আমরা আসন্থি সমতল ভূমি থেকে, কার্জেই পায়ে সুভির একটা শার্ট মাত্র। শিলংয়ে কাছাকাছি পৌছে গেছি এমন সময় মনে হলো, টুব টুপ করে আমার মাথা ও ঘাড়ের কাছ থেকে কি যেন গাড়ির ভেডরে পড়লো। গাড়ি থামিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম কতোওলো বড়ো কুল বরইয়ের মতো কি থেন পড়ে রয়েছে গাড়ির ভেডরে। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা গেলো, ওগুলো সব গেছো ঞোঁক। রক্ত খেয়ে ফুলে বরইয়ের মতো গোল হয়ে গেছে। শীতের তীব্রভায় গুরাও আমার শরীর ছেডে দিয়ে নিচে পড়ে যাছে। একটা জোঁক তখনো চোখের একট ওপরে শেগেছিল। আমার মুখ ও ঘাড় তখন সত্যিকার অর্থেই রক্তাক্ত। পাচটি জৌক বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে পরম নিশ্চিত্তে আমার রক্ত চ্বছিল। কিন্তু একটণ্ড টের পাই নি।

হয়তো যুক্তের চিন্তার আচ্ছন্ন ছিলাম বলে।

## গোরাইনঘাট অভিযানের আনেশ

যাই হোক, সময়মতো জেনারেল গিলের সামনে হাজির হলাম। তিনি বললেন, তোমার ব্যাটালিয়ন এখন দু ভাগ করতে হবে। একভাগ অর্থাৎ দুই কোম্পানি থাকবে ছাতক-বাঁশতলা এলাকায়। থাকি দুই কোম্পানি নিয়ে তুমি যাবে ডাউকি সাব-সেইরে। তার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। গোয়াইনঘাটে পাকসেনাদের অবস্থান আক্রমণ করবে তুমি। গোয়াইনঘাটের অবস্থান পিলেটের ডাউকি সীমান্ত থেকে মাইল দশেক দক্ষিণে, অর্থাৎ বাংলাদেশের অনেকটাই ভেতরে। গোয়াইনঘাটের উত্তরে আবার রাধানগর প্রতিরক্ষা কমপ্লেস্ম, সেটা পাকিস্তানিদের প্রই শক্তিশালী একটা ঘাঁটি। গোয়াইনঘাটেও পাকিস্তানিদের বেশ শক্তিশালী অবস্থান ছিল।

গোয়াইনঘাটে পিয়াইন নদীকে সামনে রেখে পাশে ডাউকি-রাধানগর-গোয়াইনঘাট সড়ক কণ্ডার করে পাক-ডিকেস। গোয়াইনঘাট হয়ে নদীর পাড় ধরে সোজা গেলে পালুটিকর এয়ারপোর্ট। এটাই সীমান্ত থেকে সিলেটে যাওয়ার সংক্ষিপ্ততম রাস্তা। রাস্তাটা তথন পারেহাটা পথ হলেও স্ট্র্যাটেজিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গিলের নির্দেশমতো ১৮ অক্টোবর দুটো কোম্পানি ক্যান্টেন মোহসীনের অধীনে রেখে গেলাম। যোহসীন তথন আমার টুআইসি। আলফা কোম্পানির কমান্ডার আনোয়ারকে চিকিৎসার জন্য পিলং পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। মার্চে সৈয়দপুর এলাকার পাকসেনাদের সংগ্ন যুদ্ধে আহও হয়েছিল আনোয়ার। এতোদিন সুচিকিৎসা হয় নি বলে কট্ট পাছিল সে। ওর জায়গায় কমান্ডার হলো সে. লে. মস্তুর। প্রসঙ্গত, ছাতক অপারেশন শেষে বাশতলায় ফিরে আসার পর আরো দু জন সেনা অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগ লেয়। এয়া ছিল 'ফার্স্ট মৃত্তি ব্যাচ' অর্থাৎ সুদ্ধকালীন সংক্রিমে প্রশিক্ষণ সমাপনকারী অফিসার সে. লে. মস্তুর এবং সে. লে. হোসেন (মস্তুর পরে মেজর অব., হোসেন পরে লে. কর্নেল, ১৯৮১-তে ফার্সিতে নিহত)। এ দু 'জনকে যথাক্রমে আলফা ও ব্রাতো কোম্পানিতে নিযুক্ত করা হয়। মৃত্তি নামক স্থানে এদের প্রশিক্ষণ হয়েছিল বলে এর নাম হয়ে দাঁড়ায় মৃত্তি কমিলন। এদের প্রশ্বটাই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার।

## অভিযানের প্রস্তুতি

মঞ্জুরের আলফা কোম্পানি আর ব্যাটাপিয়ন হেড কোয়ার্টার নিয়ে প্রথমে গেলাম ভোলাগঞ্জ। সেখান থেকে ডেল্টা কোম্পানিসহ কোনাকুনিভাবে বাংলাদেশের ভূখণ দিয়ে মাইল পনেরো দুরবর্তী হাদারপাড়ায় গেলাম। সেখানে আমরা একটা কনসেনট্রেশন এরিয়ার মতো করলাম, অনেকটা হাইড-আউট ধরনের। এখানে আমাদের দুটো কোম্পানি আর ব্যাটাপিয়ন হেড কোয়ার্টারের মোট প্রায় পাঁচশ' সৈনা। হাদারপাড়ায় আরো দুটো এঞ্চএফ কোম্পানি যোগ দিলো আমাদের সঙ্গে। মোট প্রায় সাতশ দোক নিয়ে একদিন একরাত সেখানে থাকলাম। এর মধ্যে গোয়াইনঘাটের পরিস্থিতি, ब्राखाधार्धे मञ्नर्स्क त्यांकथवत्र निनाम । गाग्राद्येनधार्धे छथरमा वारता भारेम पृरत् । সারা রাত হেঁটে বুব ভোরে পিয়াইন নদীর পারে পৌছুলাম আমরা। পৌছে দেখি, যাদের ওপর নৌকা যোগাড় করার দায়িত্ব ছিল, তারা নৌকা যোগাড় করতে পারে নি। অথচ এথবরটাও তারা আমাদের দেয় নি। পাথাড়ি নদী বলে অবশ্য পিয়াইন বেশি চওড়া নয়, বড়োজোর শ' দেড়েক ফুট ছিল এর প্রশপ্ততা। নদীর তীর বরাবরই পাকিন্তানিদের অবস্থান। ওপারের একটা স্কুলে তাদের হেড কোয়ার্টার। স্কুলটার ছাদে মেশিনগান বসানো। কথা ছিল शाग्राहेनधार्षेक माहेन मिएक छेखरत त्राच मोकाग्र नमी नात्र हरता। कायगायत्वा गिरा त्नोका ना भिरा वाहे विभएने भए राजाय। यत भर्या সকাল হয়ে গেলো। সকাল হয়ে याওয়ায় পাকিন্তানিরা আমাদের দেখে ফেলে। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। দু'পক্ষের মধ্যে সমানে গোলাগুলি গুরু হয়ে ণেলো। আমরা পজিশনেই যেতে পারলাম না। নদী পার হয়ে তথে তো আটাক করতে হবে! অথচ ওগারে গিয়ে পজিশন নেয়ার আগেই তরু হয়ে গেলো ফায়ারিং।

#### গোয়াইনঘাটের বিপর্যন্ত

পে. দে. মন্ত্রের আলফা কোম্পানি ছিল সবার আগে। পাক আক্রমণের প্রথম ধাক্কাতেই ওদের সঙ্গে খোগাযোগ বিচ্ছিত্র হয়ে গোলো আমাদের। নবীর ভেল্টা কোম্পানিরও বেশির ভাগ লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে ধায়।

রাত তিনটার দিকে আমরা ঘখন গোয়াইলঘাট এলাকায় গিয়ে পৌছই, তখন হঠাৎ করেই বাড়ি থেকে আঞানের ধ্বনি উঠতে থাকে। অসময়ে আঞান তনে আমরা অবাক হয়ে যাই। এক বাড়ির আজান তনে কিছুদূর পরপর বিভিন্ন বাড়ি থেকে আঞান দেয়া হচ্ছিল। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, এভাবে আমাদের আগমনবার্তা পৌছে দেয়া হচ্ছিল পাকসেনাদের কাছে। আর আজান দেয়া হচিছল রাজাকারদের বাড়ি থেকে। কাজেই আচমকা আক্রমণ করে পাকিস্তানিদের হতত্ব করতে পারি নি আমরা, বরং আগে থেকেই সতর্ক থাকায় ওরাই আমাদেরকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেয়।

যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যে আলফা আর ডেল্টা দুটো কোম্পানিই ছত্রতঙ্গ হয়ে গেলো। ওই অবস্থাতেই পাকসেনাদের সঙ্গে আমাদের দিনতর গোলাগুলি চললো। আলপালে ৫০/৬০ জনা সৈন্য ছাড়া আর কাউকে পেলাম না। যোগাযোগ যে করবো তারও উপায় নেই। যে-কোনো কারণেই হোক, তারতীয়রা আমাদের সিগনাল সেট, ম্যাপ, কম্পাস, বাইনোকুলার এসব প্রয়োজনীয় রসদ সরপ্তাম দেয় নি। পাকঅবস্থানের ওপর মেশিনগান আর তিন ইঞ্চি মর্টার চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। সেদিন আমাদের কাছে বেশকিছু মর্টারের গোলা ছিল। প্রায় পাঁচশ সৈন্যের প্রতিটি হাত একটা করে গোলা বহন করছিল। কিন্তু বিচ্ছিল্ল হয়ে যাওয়াতেই সমস্যা দেখা দিলো। মর্টারের গোলা দুরে থাক, সৈন্যদেরই পাতা নেই।

এক সময় দক্ষিণ দিক থেকে কিছু সৈন্যকে বিধের তেওর দিয়ে পানি তেঙে এগিয়ে আসতে দেখলাম। কাছাকাছি এলে বোঝা গেলো তারা আলফা কোম্পানির সৈনা। ধায়ার কাভার দিয়ে নিয়ে এলাম তাদেরকে। সারাদিন-সারারাত যুদ্ধ করে এভাবে পাকসেনাদের সামনে থেকে বাকি লোকদের উদার করতে হয়। দুপুরের দিকে মাধার ওপর দুটো কিক্সভ উইং প্লেন (ছোট প্রশিক্ষণ বিমান) এসে আমাদের ওপর মেলিনগানের গুলি চালাতে লাগলো। কিন্তু প্লেন দুটো এতো উচ্নতে ছিল যে তেমন একটা সুবিধা কবতে পাবে নি। তবে আমাদের সৈন্যদের মধ্যে তা সাময়িকভাবে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। আমরা নদীর এপারে বাধমতো একটা উচু জায়গার আড়ালে ছিলাম

বলে রক্ষা। কেবল স্কুলের ছাদে বসানো পাকসেনাদের মেপিনগানটাই সমস্যা করছিল। এর মধ্যে সবাইকে পিছিয়ে এসে পশ্চাৎবর্তী একটি গ্রামে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিলাম। আমাদের কোম্পানিগুলোর অবস্থা তথন শোচনীয়। ডেলটার নবী ও ওটিকয় সৈন্য ছাডা আসপাদে কেউ নেই। এফএফ কোম্পানিগুলোও উধাও। আমার নিজের হেড কোয়ার্টারের শ'বানেক সৈনোর বেশির ভাগেরই খবর নেই। কয়েকজন জেসিও এবং এনসিওকে নিয়ে শক্রব একেবারে সামনে থেকে বেশ ঝুঁকি নিয়ে কতক সৈনাকে উদ্ধার করদাম। এরপর ধীরে ধীরে সবাই পেছনের একটা গ্রামে জড়ো হলাম। গ্রামটার নাম লুনি। এ যদ্ধে আমাদের এমনই দুর্দশা হয় যে, জনা পনেরো সৈনাকে শেষ পর্যন্ত পেলামই না। সব মিলিয়ে গোয়াইনঘাট অপারেশন আমাদের জনা একটা বিপর্যয়ই ছিল বলতে হবে। এখানকার পাকঅবস্থানটি ছিল খুবই সুরক্ষিত। মিত্র বাহিনীর কমাভাররা দূর থেকে পাহাড়ের চুড়ায় বসে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে আর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে পাওয়া ভাসা ভাসা তথ্যের ওপর নির্ভর করেই আমাদের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করার নির্দেশ দিতো। ফলে যেখানে বলা হতো পাকবাহিনীর একটা সেকশন আছে, সেখানে গিয়ে দেখা যেতো একটা প্রাটুন বসে আছে, আর প্রাটুন বললে হয়তো দেখা যেতো পুরোদন্তর একটা কোম্পানি সেখানে উপস্থিত। গোয়াইনঘাটের বিপর্বয়ের কারণও তাই। আমরা পাকসেনাদের অবস্থান সম্পর্কে প্রায় কিছই জানতাম না।

### মিত্র বাহিনীর সঙ্গে সভবিরোধ

মিত্র বাহিনীর সেনানায়কের সঙ্গে ছাতক যুদ্ধের সময় থেকেই মতবিরোধ দেখা দেয়া আমার। আমি বলেছিলাম, কনডেনশনাল আটাকে যাওয়া আমাদের ঠিক হবে না। অন্তত বর্তমান পর্যায়ে আমাদের সেই দক্ষতা অর্দ্রিত হয় নি। প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণও নেই বললেই চলে। আর প্রথাগত আক্রমণ করতে গেলে প্রতিপক্ষের চেয়ে তিনগুণ বেলি সৈন্য যেমন থাকতে হবে, তেমনি শক্রর চেয়ে তিনগুণ বেলি ক্যাকুয়ালটি শীকার করায় প্রস্তৃতি থাকতে হবে। কিন্তু এতো বেলি ক্যাকুয়ালটি মেনে নেয়ার অবস্থায় আমরা নেই। কারণ রিইনকোর্সমেন্টের বাবস্থা বলতে গেলে কিছুই নেই। নিয়মিত বাহিনী হিসেবে পাকবাহিনীর সেটা ভালো মতোই আছে। এসব ব্যাপারে আমাদের সেইর কমাভারদের প্রায় সবাই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ এড়িয়ে গেছেন। আর না এড়িয়েই-বা কি করবেন? আমাদের সেইরগুলোর বিপরীতে ভারতীয় যে সেইরগুলো গঠিত হয়েছিল, ভার কমাভারদের একজন ছাড়া সবাই ছিল কর্মরত ব্রেগোডয়ার, অবলিই জনের রাাছও ছিল মেজর জেনারেল। আর আমাদের সেইর কমাভাররা একেকজন মেজর, ক্যান্টেন আর এয়ারকোর্সের

উইং কমান্ডার। পৃথিবীর কোনো আর্মিই পারতপক্ষে ছাতক অভিযানের মতো আহম্মকি অপারেশন করবে না। প্রায় চারশো মাইল পথ অভিক্রম করে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় পৌছানো মাত্র করেক ঘন্টার মধ্যে আটোক করার পরিকল্পন কেউই সমর্থন করবে না।

বাই হোক, আমরা পিছিয়ে পুনি গ্রামে প্রতিরক্ষাণ্ড অবস্থান নিলাম। আন্তে আন্তে সবাই সেখানে জড়ো হলো। শুনির অবস্থান রাধানগর আর গোল্লাইনঘাটের মধ্যে, একটু পশ্চিমে। ঐ অবস্থানে থেকে করেকনিন প্রতিরোধ যুদ্ধ করলাম আমরা। পাকসেনারা মাঝেমধ্যে ফাইটিং পাট্রেল পাঠিছে ছোটোখাটো হামলা চালায়, আমরা ওদের প্রতিহত করি। এমনি ধরনের সংঘর্ষ চলে– কোনো বড়োসড়ো লড়াই হর নি।

# রাধানপর এলাকার ড়ডীর বেদলের অবস্থান প্রহণ

গোরাইনঘাট আক্রমণে (২৪/২৫ অক্টোবর) তৃতীয় বেঙ্গলের বিপর্যয়ের পর জেনারেল গিল আমাকে রাধানগরের পাকিস্তানি সেনাদলের শক্তিশালী প্রতিরক্ষার বিপরীতে অবস্থানরত একএক কোম্পানিস্তলার শক্তি বৃদ্ধির শক্ষো আলফা ও ভেল্টা কোম্পানিকে প্রতিরক্ষার নিয়োজিত করার পরামর্শ দিলেন। মুক্তিবাহিনীর তিন্টি একএক কোম্পানি রাধানগর পাক ডিকেলের মুখোমুর্বি বাঙ্কারে প্রতিরক্ষার নিয়োজিত ছিল। জুলাই-আপস্ট মাস থেকেই একএক কোম্পানিস্তলো মোটামুটি অর্থচন্দ্রাকারে পাক অবস্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। ভারতীয় সাব-সেক্টর কমাভার কর্নেল রাজ্ঞ সিং জেনারেল গিলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই অঞ্চলের অন্যোখিত কমাভার হিসেবে মুক্তিবাহিনীর কোম্পানিস্তলো পরিচালনা করছিলেন। এখানে প্রায় প্রতিদিনই ছোটোখাটো আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের ঘটনা ঘটছিল। সেই সঙ্গে বেড়ে চলছিল দু'পক্ষের হতাহতের সংখ্যাও। ছোটখেল গ্রাম ছিল রাধানগর প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্সের হেড কোয়ার্টার। গোয়েইন্যাটের অবস্থান এর প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণে।

২৭ অন্টোবর আলফা কোম্পানিকে কাফাউরা এবং ডেল্টা কোম্পানিকে
লুনি থামে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিলাম। কাফাউরা প্রামটি রাধানগরগোয়াইনঘট রাপ্তার উত্তর-পূর্ব এবং লুনি প্রামটি একই রাপ্তার দক্ষিণ-পশ্চিম
দিকে অবস্থিত। এফএফ কোম্পানিকলোকে সাহায্য করতে আমার কোম্পানি
দুটো অবস্থান নেয়াতে রাধানগরে অবস্থিত পারু সেনাদল তিনদিক থেকে প্রায়
অবক্রম অবস্থার পড়ে যায়। একমার দক্ষিণ দিকটাই খোলা ছিল। সেদিক
দিয়ে গোয়াইনঘাট যাওয়ার রাপ্তা। কয়েকনিনের মধ্যেই আমি নবীর ভেল্টা
কোম্পানির অবস্থান পুনি প্রামের প্রতিরক্ষা আরো জারদার করার জন্য ইকো
এবং ব্রান্ডা কোম্পানির দুটো প্লাটুন বাংলাবাজার (শেলা-ছাতকের রাপ্তার
ওপর) থেকে আনিয়ে নবীর কমাতে নাস্ত করেছিলাম। এর ফলে রাধানগর



হা বুলাই (১৯৫)। বাহাদুবাবালমান আনুমান বাগমে মার্কি কলা বেশন বিশ্বেক মানন্যক মেকক শালাক বা মন্ত্রামান কম এবং চনুকা আনুক্ত আনুক্ত কাল্যাল ক্ষমে ক্ষমে মুক্তাল আমার নিজ্ঞান কর লাক স্থানন আন্তর্ভাক কর্মান কম বিশ্বাক করে ক্ষমে মান্ত্রাক



হলাবেশন কৰে। যিবে হাসা মুক্তিয়ে ছা নলকে বৌনালীতে স্বায়ত কান্যায়েন হৈছল ছিলা বোনালৈ ই ভ বেশে নিভূমনা। তাৰ লোন চেকশাৰ্ট পৰা লোন্তকু বী শান নকা প্ৰয়োগ শান হাস্ত্ৰাটি হাবুলি পৰিছিত নেমক ছবি। ভালন হাববি



নুষ্টামান মুনাকালে ক্লেড । যাত এই এইন সক ক্লোলে হৈছে নিচাৰহম ন

.'d 1'd+ 1 fc

# ্ৰীয়াৰ প্ৰশাসন কোন্ত্ৰ যাৰ কুলছেল এনবিদি টেলিভিশ্য ডিয়েব লোভা বনাট বহলৰ । যাব : যাবন হাৰীৰ



Saler Hardwalled omtor to. j

motor the # (the ester F)

Tops Blake Williams were to 3 (for tester 1)

1000 -- APP 14106, 100 topler 1)

neger merstant meter for " (for motor 4)

war 1 s tous

MINE - WIN AU TRAVES - ONICIE

the Grand to planted to optor the following protection of arms of newton with commercian 8.7 methods in . This appear will come total forms with investor of further

| 200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Samuel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONTRACT   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| •   | Color Bally 3774000<br>Offreele Her These 41<br>Leel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bajor elli at. sal'<br>ati de villi take<br>mer Camani di ta<br>tartor ani i i.<br>Milla ari obir<br>tarapo (me Major<br>Ela-Villiman).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | thrid      |
| •   | hat can't Collecte but family<br>handle of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the this star                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ##<br>**   |
| •   | STREET, TABLE of are<br>of THE AT SOM of<br>cities AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sayer difficulty of the second | the low    |
|     | Realization for all to a live of the second | 417 Limbert on gar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Charles of |
| 3   | Perties inclustion regards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | or major many will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | miles;     |
| •   | Time attribute medific                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ether set  |

GH M-

1. 1.11 PEPER

.. 1: 54 ---

# Ling. Str. Cake...

| L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1" NOW had Charlet Junil of 75 Sector (C Arry Tage) for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 CCF (a) Charlet Small of 75 Sector (7 Arry Cage) for large proof of property of the first control of the form of the first form 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a is paralited to go to Olouite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a to hand ter offe a Stanter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| is leave direct to valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 Justa Rd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CALCUITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sm1/::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ( : x x )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MA ADODARY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ser Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ( (As ing 71 ···· ) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| WATER GUTTON A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ECPULATURE - As Boroment order                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HQ Arty B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 Arty Rog"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Officer Copy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| श्रीतराहर मात्र (नवा कराठ ठशकाडा वाटवार <b>सन्। वृत्ति-वक्षनश्र</b> त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Library Live                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| la usay May in Shafer Janine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| to the tight of the contract o |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| of proces to Colouts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| i. % /ir autorice to travel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'ARTAN 10 Col : la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. On mobiler deaths the the/he all r ort to Cim C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| পোনি:-এর পর প্রদেশ মন্ত্রতী কর্মত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

1 sa muni, Umpro a make 2. Rome much of the - they have down well . we have proved that we can de a de copter of. s. Ray of the up by around characters. the of hand is with you . 4 he need to fee cattle by now today. 6 Adjust from I de mani for 144 6 Annange to get mon mome. 7 you are and of the fere. in Pouls sedio 1 3 6 Payal a. Don't tou the that is our mymile. chen the up +. coming my impulsion

२४ मटकरत व्यादक हार मुक्ताकर एडएड़ मूर्च आपन व्यवशास किएत हम, मृतमुकी बानरत एमबा रमकानत मर

#### SENTATIVE CHARGE SHEET

But accound ho. BA-6924 Temporary/Colorni Staff at Jest I th, Ex-Corender 46 Srigade, it Charged with t-

MA Sec Jiles

Community with other persons to cause a autiny in

In that me.

et Date Canton went between night 2nd and 3rd November 1975, conspired along with late Brigadier Staied Mosherres Ex-Chief of Cons ral Staif, certain officers of bangladest Air Purce ... id som elecents of all ranks of his Brigade to cause a whiley in the Arry to sust the set up of the Bergladesh Arry and the Euremannt of the Peoples Republic of Bangladesh.

MA Sec 31(0)

Coining in a mutiny in the military forces of margledons,

in that he.

at Dacca Cantonment between night 2nd and 3rd Hyrester 1975, Joined in sutlay along with late Brigadier Wheled Hostmand Ex Chief of General Staff, late Colonel Dandwing Nammal Huda Ex Commander 72 Brigade, late Mesternat Colonel Syder, some elements of Bangladesh Army and arms officers of Bangladesh Air Force against prevailling set up of the Army and the State and the rest of the Chief it to Army Staff and the President of the Feoples Republic of Cangladesh.

California (a)

Joining in a making in the military forces of bengladesh.

in that me.

at Decre Cantiment on 4th Hovember 1975 in Company with other afficers went to the European in a matinous spirit and forced the Ex President Mandakar Number Steed to appoint late Brigidier Males Manhard as the Chief of Army Staff with prototion and resign his Frest Sentante of the Country.

DAA Sec 31(c)

Knowing the existance of a suting in the Sanglaison Arm and not eithout reasonable delay giving information there of to other superior officers,

in that be.

at Dices Cantoment on night 2nd and 3rd Hovester 1975 having been known about the existence of userping in the Army Corumnad by Late Brigadier Staled 'Maharef in outliness way did not take any efforts to consumicate the information to his superior officers.

MY 34C 33

An act to the projector to great or er and stillingy discipling,

in that he.

at Jaces Canton west on 2nd Hovember 1975 regulied from duty 85-15 thorn Regul Islam Bhityan 2 East Dangel Regisent from Gittingong through No. 58-85 Temporary Captain A B Tajal Islam on a false pretext of serious tilmess of his soller warry as it was not so.

বোষকার মেপাতারকার কবিধ সরকার উৎবাহতর প্রচেটার যাতে লেককোর কিলাক আমীত চার্যালিটা, অভিযোগের প্রথম চারটি মৃত্যুস্থকার্য্য অপরাধ Birth Chares

An act to the projectice of good order and military discipline,

#### to test te.

At Dacca Cuntonment on might 2nd and 3rd November 1975
"Firred 835-7766 Major Abdullah Anned Mars, Signal officer
"6 Brigade through his Brigade Major 833-10691 Temporary
"Major Safiguddin Abord 3B to selde the control of civil
felephone exchange by force and destroy the installation
the reby intended to cause distruction to government
property.

Bec S

Beneving in a server unbecoming his position and character expected of him.

#### in that be,

at Daora Cantonment on night 2nd and 3rd Enventer 1975 as Commander of %6 Brigade ordered Infantry testalions of his Brigade to stand to end deployed some of its Company in and around Daora Cantonment on a false pretext of clash tetween the elements of 1 East Bengal and 1 Bengal Lancers at Bangobbahan and thereby behaved in a manner not expected of his position and character.

DACCA, 14 January, 1975 Comment Columni Commenter Log Area (Munn: ad Abiol Hawid) •

Hadmann T Par

January & Regional & Rad maker R.

January & Regional & Older who have

Kin like and your your all "

The like and your your all "

The same of the sa

List their during the court of the court of their thei

Han A the strong of the strong

ga. Inco creice dinci cas caix alemba cras levis mi, sensi fish yishte poir prime anne yannen unine colonicist

পুরোপুরিভাবে অবক্রম্ক হয়ে পড়লো। এই অবরোধ ভাঙার কান্ধ করার জনা পাকসেনারা ২৮ অস্টোবর থেকে প্রায় প্রতিদিন পুনি এবং কাঞ্চাউরা প্রামে হামলা চালাতে থাকে। সেই সঙ্গে আর্টিলারির গোলাবর্বণও অব্যাহত রাখে। রাধানগরে এক কোম্পানি টোচি ছাউটস এবং ৩১ পাল্লাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈনা অবস্থান করছিল। আপেই বলেছি পাকসেনাদের হেড কোয়ার্টার ছিল রাধানগরের আধ মাইল দক্ষিণে ছোটকেল গ্রামে। গোরাইনঘাট যাওয়ার রাজাটি ছোটবেলের প্রায় লাগোয়া। নভেমরের মাজামাঝি ডেল্টা কোম্পানি রাধানগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত নিকটবর্তী দুয়ারিকেল ও গোরা নমের দৃটি গ্রাম দখল করে নের। ফলে পাকিস্তানিরা মরিয়া হয়ে প্রায় প্রতিদিন ভেল্টা কোম্পানির অবস্থানওলোতে হামলা চালাতে থাকে। এতে দু'পক্ষের প্রচুর হতাহত হলেও পাকসেনারা ডেল্টা কোম্পানিকে হটাতে পারে নি।

# কর্নেল রাজ সিংয়ের অবাচিত চ্কুমদারি

২১ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীকে মিত্রবাহিনীর অধীনত্ব করা হয় ৷ ভারপরেই তরু হলো কর্নেল রাজ সিংয়ের অ্যাচিত হকুমদারি। তিনি আমার অধীনস্থ কোম্পানি কমান্তারদের সরাসরি নির্দেশ দিতে তক করলেন। এক সময় তারা আমার কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করে। রাজ সিংকে একদিন ভাউকিতে বিএসএফ-এর বিওপি সংলগ্ন এলাকার পেয়ে ধরলাম। তাকে সরাসরি বেলাম, 'You will not communicate to any one directly under my command without my permission. You must remember that I have taken up arms to liberate my country from an occupation army by revolting from a disciplined army leading from the front. In the process, I had to arrest my own commanding officer. Please do not try to encroach on my command in future." বাজ সিংকে আরো বললাম, আগামীতে আবার এরকম করলে সৈনাদেরকে নিয়ে বাংলাদেশের অনেক ভেডরে অবস্থান নেবো আমি। ডারপর সে তার অন্ধিকার চর্চার ফল বুঝবে: কারণ আমাদেরকে খেলিয়ে দেয়ার জন্য উর্ধাতন ভারতীয় কর্তপক্ষ তাকে নিশ্চিভভাবেই ধরে বসবে। কর্নেল রাজ সিং এরকম কথা শোনায় অভান্ত ছিলেন না। আমার কথায় মনে হলো খানিকটা শুভকে গেলেন তিনি। এতে করে কাজ হলো। মনে মনে আমার ওপর খেলে থাকলেও তার দৌরাখ্য কিছটা কমলো।

# রাধানগর-ছেটিখেল আক্রমণ : প্রথম পর্বার

২৬ নভেম্বর জেনারেল গিল জপারেশনাল ব্রিফিংরের জন্য ডাউকি বিএসএফ হেড কোরার্টারে বাওরার আমন্ত্রণ পাঠালেন আমাকে। সেদিনই সন্ধ্যায় ডাউকিতে গেলাম। জেনারেল গিল আমাকে জানালেন, ভোর রাতে ৫/৫ গুর্বা রেজিমেন্টের দু'টি কোম্পানি রাধানগর এবং একটি কোম্পানি একই সময় ছোটবেল আক্রমণ করবে আক্রমণের আগে একটি আর্টিলারি রেজিমেন্ট শক্রর অবস্থান দুটোর ওপর গোলাবর্ষণ করবে। গিল বদদেন, তোমার থার্ড বেঙ্গপের দুই কোম্পানি যার যার অবস্থানে থেকে Assault করার পাঁচ মিনিট আগ পর্যন্ত কায়ার সাপোর্ট দেবে। এছাড়া গুর্বাদের FUP-র (Forming Up Place, বেখান থেকে সরাসরি হামলা শুরু করা হয়) নিরাপস্তা নিশ্চিত করবে ভোমার সৈন্যরা। FUP সাধারণত শক্র অবস্থান থেকে ৬শ'/৮শ' গল্প দুরে রাখা হয়। আমার মনে হলে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্যোগে সম্পূর্ণ একটি প্রথাণত (conventional) আক্রমণ পরিচালিত হতে চলেন্ডে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কোনো ভারতীয় পদাতিক ব্যাটালিয়নের অংশগ্রহণ এটিই প্রথম।

### বীরের জাতি ভর্বা

পাঠকের অবপতির জন্য গুর্বা রেজিমেন্ট সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। গুর্বারা হিমালয়ের এক পাহাড়ি উপজাতি। হাজার বছরের যুদ্ধের ইতিহাস এদের। আনুগত্য ও সাহসিকতা গুর্বাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। লড়াকু জাতি হিসেবে এদের পরিচিতি পৃথিবীর সর্বত্র। গুর্বারা অত্যন্ত সুশৃক্ষল ও বিনরী। প্রথম ও হিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে তারা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। অসংখ্য VC (Victoria Cross) এদের বীরদের গলার মালা হয়েছে। এখনো কয়েকটি দেশে গুর্বারা Mercenary হিসেবে কাল্ল করে যাছে। যেমন ভারতীয়, বৃটিশ ও ব্রুনাই সেনাবাহিনী। মাতৃভূমি নেপালের সেনাবাহিনীতে তো রয়েছেই। আশির দশকে দক্ষিণ আমেরিকার ফকল্যান্ড-যুদ্ধে বৃটিশ সেনাবাহিনী একটি গুর্বা রেজিমেন্টকে তাদের আক্রমণের বর্ণাঞ্চলক হিসেবে বাবহার করায় তা নেপালের সঙ্গে আর্জেন্টিনার একটি কূটনৈতিক যুদ্ধের সূচনা করে। ফকল্যান্ডেও গুর্বারা তাদের ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠাবন থেকে প্রতিপক্ষকে পর্যুদম্ভ করে ছাড়ে। বৃটিশরা মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ঐ যুদ্ধে জিতে যায়।

এহেন গুর্বাদের ৫/৫ রেজিমেন্ট আমাদের সাহায্য করার জন্য রাধানগর ও ছোটবেল আক্রমণে যাছে । সবারই মনোবল তখন তুঙ্গে । মনে হলো চূড়ান্ত বিজয়ের আর বেশি দেরি নেই ।

## যুদ্ধ হলো তক্ল

৫/৫ গর্খা রেজিমেন্টের সিও পে. কর্নেল রাওয়ের সঙ্গে শেষ রাতে তাদের আক্রমণের FUP পর্যন্ত পেলাম। নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগ থেকেই রাধানগর ও ছোটখেলে পাকবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলোর ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ গুরু হলো। সেই সঙ্গে পর্জে উঠলো আমার আলফা ও ডেল্টা

কোম্পানির মেশিনগানগুলো। মাকে মাঝে আমাদের ট্যাছ-বিধবংসী কামানগুলো থেকেও গোলা নিচ্ছিত্ত হতে থাকলো। করেক মিনিটের মধ্যে প্রচত্ত সম্মুখ্যুদ্ধ শুক্ত হয়ে গোলো। ভারতীয় কামান এবং আমার দুই কোম্পানির মেশিনগানগুলো পরিকল্পনা মতো এই পর্যায়ে তাদের ফায়ার কভার বদ্ধ করে দিলো। এবার পাকবাহিনীর গোলাবর্ষণের পাশা। গুর্বারা Assault line বানিয়ে বেয়নেট উচিয়ে ফায়ার করতে করতে পাকসেনাদশের অবস্থানগুলোর দিকে এগুছিল। তাদের কঠে রণধ্বনি 'আয়ো-গুর্বাপি', যার অর্থ গুর্বারা এসে গেছে।

কিছুক্তবের মধ্যেই গুর্মাদের হামলাথ ফলাফল আসতে শুরু করলো। অনেক আহত গুর্মা সেনাকে সরিয়ে আনতে দেখলাম। যে কোম্পানিগুলো রাধানগর আক্রমণে গিয়েছিল হতাহতের সংখ্যা তাদেরই বেশি। গুর্মাদের একটি কোম্পানি গুর্মানকার একটা মেশিনগানের Line of Fire-এ পড়ে গিয়েছিল। যার ফলে তারা আর এগুতেই পারে নি। এই কোম্পানিটি প্রায় ছক্তম্ম হয়ে যায়। অন্য কোম্পানির অবস্থাও তথৈবচ। তারাও আর এগুতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিয়ে পেছনে ফিরে এলো।

## ছেটিখেল দখল এবং আবার হাতছাড়া

ওদিকে ছোটখেলের পাক অবস্থানটি গুর্বারা দখল করে ফেললো। সেখানে অবস্থানরত পাকসেনারা পালিয়ে গিয়ে দ্রের কাশবনে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিলো। মার আধ ঘণ্টার ব্যবধানে এই দুই জায়গায় প্রচণ্ড আক্রমণে গুর্বাদের ৪ জন অফিসার ও ৬৭ জন বিভিন্ন র্যান্তের সদস্য হতাহত হয়। বাংলাদেশের শাধীনতার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী তথা গুর্বাদের এই চরম আম্বত্যাগ আমরা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। আমরা তাদের কাছে চিরক্ষণী হয়ে রইলাম।

ছোটখেল গুর্বাদের হাতে এণেও রাধানগর সম্পূর্ণভাবে পাকবাহিনীর দখলেই রয়ে গোলো। পাকসেনাদেরকে একচুল পরিমাণও টলানো গেলো না এই আক্রমণাভিযানে। গুর্বাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা কিছুট। স্তিমিত হয়ে পড়লে পাকসেনারা ভেল্টা কোম্পানির অবস্থানগুলোতে প্রবল গোলাবর্ধণ তক্ষ করে দের। এতে আমাদেরও করেকজন সৈন্য হতাহত হলো।

ছোটখেলের অবস্থান ছিল রাধানগরের পেছনে এবং এটিই ছিল পাকসেনাদের মূল প্রতিরক্ষা কেন্দ্র। ছোটখেল হাডছাড়া হওয়াতে পাকবাহিনী বিচলিত হয়ে পড়লো। কারণ, গোয়াইনঘাট যাওয়ার তাদের একমাত্র রান্তাটি এখন বন্ধ। এজন্য প্রায় মরিয়া হয়েই ঘটাতিনেক পর পাকবাহিনী অভিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ করে আরো সংগঠিত হয়ে আর্টিলারির গোলাবর্ধণের সহায়তার তর্ধাদের ছোটখেল অবস্থানে প্রতি-আক্রমণ করলো। প্রায় কৃদ্ধি মিনিটের এই প্রচণ্ড আক্রমণে পর্যুদন্ত হয়ে তর্ধারা ছোটখেলের অবস্থান হেড়ে দিয়ে দুনিতে অবস্থানরত আমার ডেল্টা কোম্পানির সঙ্গে আশ্রয় নিলো। পাকবাহিনী ছোটবেল গ্রামে তাদের অবস্থান পুনর্গতিষ্ঠা করে ফেললো। এই পাল্টা হামলাতেও দু'পক্ষের প্রচুর হতাহত হলো।

#### হতাশার কালো ছারা

আমরা সবাই খুব মুখড়ে পড়লাম ৫/৫ ওর্খা রেজিমেন্টের এই বিপর্যয়।
চারদিকে হতাশাবাপ্তক একটা অবস্থা। মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর মনোবল
একেবারে বিপর্যন্ত। এদিকে পাশ্রসেনারা তাদের প্রাথমিক সাফলো উৎসাহিও
হয়ে নড়ন উদ্যামে ডেল্টা কোম্পানির দুয়ারিখেল ও গোরা গ্রামের
অবস্থানগুলাওে ওব্রি আক্রমণ ওক্ন করণো। কামানের গোলার ছত্রছায়ায় তারা
এই দুই অবস্থানে হামলা চালালো। বিকেলের দিকে দুয়ারিখেলে অবস্থিত
ডেল্টা কোম্পানির প্রাটুনটি বুনি গ্রামে পন্চাদশসরণ করে সেখানকার
অবস্থানটির শক্তি বৃদ্ধি করলো। এর মধ্যে খবর এলো রাত আটটায় ডাউকি
বিএসএফ হেড কোয়ার্টারে জেনারেল গিলের অপারেশনাল ব্রিফিং হবে।
আমাকে যেতে হবে।

## রাধানপর-ছোটখেল আক্রমণ : বিতীয় পর্যায়

যথাসময়ে ডাউকি বিএসএফ হেড কোয়ার্টারে পৌছুলাম। মিত্রবাহিনীর অন্যান্য অফিসারও যথারীতি উপস্থিত। সবাই বিমর্থ। পরিস্থিতি থমথমে। জেনারেল পিল ৫/৫ গুর্বা রেজিমেন্টের বিপর্যয়ের জন্য ফাউকেই দোষারোপ করলেন না। ডিনি ৩ধু বললেন, ছোটখেল অবস্থানটি ধরে রাখতে না পারার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। এই অবস্থানটি ধরে রাখতে না পারার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। এই অবস্থানটি দখল করতে গিয়ে গুর্বাদের প্রভূত ক্যুক্ষতি শীকার করতে হয়েছিল। জেনারেল গিল গুর্বা রেজিমেন্টের সিও কর্নেল রাওকে এজন্য সহানুভূঙি জানালেন। তারপর সেদিনই (২৮ নতেমর) ভোররাত সাড়ে চারটায় দুই কোম্পানি সৈন্য নিয়ে আবারো রাধানগর আক্রমণ করার নির্দেল দিলেন তাকে। তাদের আক্রমণে সাহায্যকারী হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি আর্টিলারি রেজিমেন্ট গোলাবর্ষণ করবে। এছাড়া মুক্তিবাহিনীর তিনটি একএফ কোম্পানি এবং তৃতীয় বেঙ্গলের আলফা কোম্পানি নিজ নিজ প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে গুর্বাদের ফায়ার সাপোর্ট দেবে।

এরপর তিনি আমাকে পুনি, দুয়ারিখেল ও গোরা গ্রামে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গদের সকল সেনা-সদস্যকে সংগঠিত করে একথোগে ছোটখেল আক্রমণ করে সেটা দখল করার নির্দেশ দিলেন। তবে আমাদের কোনো আর্টিলারি সাপোর্ট দেয়া ২বে না বলে গিল জালাগেল। অর্থাৎ ফোলো ফায়ার সাপোর্ট ছাড়াই আমাদের একটি প্রথাণত আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে, যাকে Silent attack বা নীরব আক্রমণ বলা চলে। ঐ গ্রাম ভিনটিতে তৃতীয় বেঙ্গণের ভেনটা কোম্পানি এবং আরো দুটো
প্রাটুন অবস্থান করছিল। অপারেশনের অর্ভার নিয়ে রাজ প্রায় একটার দিকে
আমি নবীর অবস্থানে পৌছুলাম। গোরা গ্রামে তখনো থেমে থেমে দু'পক্ষের
মধ্যে গোলাগুলি চলছিল। দুরারিখেল যে এরি মধ্যে পাকসেনাদের দখলে চলে
গেছে সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সদ্ধ্যার আগে সেখানে অবস্থানরত
প্রাটুনটি পন্চাদপসরণ করে গুনি গ্রামে অবস্থানরত ভেল্টা কোম্পানির সঙ্গে
একঐ হয়।

দ্বীর বাছারে বসেই সব প্লাট্ন কমান্তারকে ধবব পাঠালাম তারা এলে গিলের নির্দেশের কথা জানালাম। প্রায় সবাই একবাকো এই আক্রমণ কয়েকদিনের জন্য স্থাণিত রাখার কথা কললো। তাদের মৃক্তি, গঠ প্রায় দেড় মাস ধরে অনবরত পান্টাপান্টি যুদ্ধ করে আমাদের সেনা-সনস্যরা খুবই পরিশ্রান্ত। অনেকেই আহত অথবা নিখোজ। সৈন্যদের খাওয়া-দাওয়াও ঠিকমতো সরবরাহ করা যাছে না। ফলে অনেক সময় অতৃত থেকেই তাদের যুদ্ধ করতে হছে। কয়েকদিনের বিশ্রামের পরই এরকম একটা আক্রমণে যাওয়া মৃত্তিসঙ্গত হবে বলে প্লাট্ন কমান্তাররা অতিমত ব্যক্ত করলো। তাদের বন্ধবা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত ছিল। তবুও আমাদের এই আক্রমণে যেতেই হবে। আমাদের মাতৃভূমির মৃত্তির জন্য বিদেশী গুর্বারা আবারো রাধানণর আক্রমণে যাছের আর আমরা আক্রমণ স্থানিত রাখার জন্য যুক্তির অবভারবা করছি! অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সবাইকে উৎসাহিত করার জন্য বন্ধবাম, কোম্পানি কমান্তার লে. নবীর সঙ্গে আমিও এই আক্রমণে অংশ নেবো। রাভ চারটার মধ্যে সবাইকে নবীর বাছারের কাছে নিচ্ জমিটার সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলাম।

# তৃতীয় বেঙ্গলের ছোটখেল দখল

নবীর অবস্থানে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেয়ার পর বের হয়ে দেখলায়, ডেল্টা কোম্পানির সদসারা আক্রমণে যাওয়ার জনা তৈরি হয়ে রয়েছে। এখন নির্দেশের পালা। FUP-র উদ্দেশে রওনা হলায়। এক সারিতে প্রায়় একশো পঞ্চাশজন যোদ্ধা। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেই রাধানগরের ওপর মিত্রবাহিনীর কামানের প্রচও গোলাবর্ষণ তরু হয়ে গেলো। করেক মিনিট পর আমরা Extended line-এ ছাটখেলের শক্রু অবস্থানগুলোর দিকে অয়সর হতে লাগলায়। লাইনের একেবারে বায়ে ছিলায় আয়ি। য়াঝখনে কোম্পানি কমাভার লে. নবী। শক্রর অবস্থান আর মাত্র তিনলো গল্প দ্রো জয় বাংলা, উয়া হায়দার', 'আল্লান্থ আকরর' ধ্বনিতে চারদিকে কাঁপিয়ে তৃতীয় বেঙ্গপের ডেল্টা কোম্পানি বেয়নেট উচিয়ে ফায়ার করতে করতে শক্রু অবস্থানের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। কয়েকটি বাজারে রীতিমতো হাতাহাতি মৃদ্ধ হলো। ডেল্টা কোম্পানির সৈনারা তখন এক অজ্বেয়, অপ্রতিরোধ্য শক্তি। কোনো বাধাই

তাদেরকে আটকে রাখতে পাবছে না। মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে ছোটখেলের শত্রু অবস্থানগুলার পতন হলো। গুর্বারা যেই অবস্থান দখলের লড়াইয়ে মাত্র একদিন আগে পরান্ধিত ইয়েছিল, আজ সেটা আমাদের হাতের মৃঠ্যেয়। তৃতীয় বেঙ্গলের ডেল্টা কোম্পানি প্রমাণ করলো বেঙ্গল রেজিমেন্টের যোদ্ধারা বিশ্বের অন্য যে-কোনো রেজিমেন্টের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। অতুলনীয় তাদের সাহস্, নিষ্ঠা আর দেশপ্রম।

পাকসেনারা পশ্চাদপসরণ করে দ্রের কাশবনের আড়ালে পালিয়ে পেলো।
তাদের বেশ কয়েকজন আমাদের হাতে ধরা পড়ে। গ্রামের সর্বত্র পাকিস্তানি
সৈন্যদের মৃতদেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল। ছোটখেল দবলের পর
পাকসেনাদের প্রচুর অন্তর, গোলাবারুদ আর খাদ্যসাম্মী ছেল্টা কোম্পানির
হাতে আসে, যা দিয়ে অস্তত কয়েক মাস যুদ্ধ করা সম্ভব। পাকসেনাদের
পরিত্যক্ত বাস্তারতলোতে চারজন ধর্ষিত মহিলার লাশ পাওয়া গেলো।
অমান্ধিক নির্যাতন চালানোর পর বর্ষর পাকসেনারা পালানোর সময় তাদেরকে
হত্যা করে খায়।

#### আমি আহত হলাম

বিজ্ঞয় আনন্দের আতিশয়্যে কয়েকজন সৈন্য কয়েকটা খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তখন ভোরের আলো ফুটতে তরু করেছে। গুলস্ক খড়ের ণাদার আত্তনে এলাকাটা আরে আলোকিত হয়ে উঠলো। আমি পাকসেনাদের একটি বাঙ্কারের সামনে দাঁড়িয়ে ভেডরটা দেখছি। বালিয় খন্তা, বাশ, ভারি কাঠ দিয়ে তৈরি বাছারগুলো। মর্টারের শেলও ওগুলোর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বলে মনে হলো। চারদিকে তখনো বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি চলছে। আগুনের আলো লক্ষ্য করে পাকসেনারা দূর থেকে গুলি টুড়ছিল। হঠাৎ করেই ভান কোমরে প্রচণ্ড এক আঘাত পেয়ে কয়েক হাত দুরে ছিটকে পড়ে গেলাম আমি। উঠতে চেষ্টা করেও পারলাম না। বুঝতে পারলাম গুলিবিদ্ধ হয়েছি। তয়ে থেকেই নডাচডা করে বুঝলাম হাড চাঙে নি। বুলেটটা ভেডরেই রয়ে গিয়েছিল। প্রবল যন্ত্রণা হচিলে এ সময়। আমার ব্যাটালিয়নের ডাকার ওয়াহিদ তথন পুনিতে। কয়েকজন সহযোদ্ধা আমাকে ধরাধরি করে তার কাছে নিয়ে গেলো। আমার আগে আরো চারক্কন আহত সৈনাকে সেখানে আনা হয়েছে। ওয়াহিদ সবাইকে ফার্স্ট এইড দিলো। তীব্র যন্ত্রণা কমানোর জন্য আমাকে পেথেড্রিন ইক্লেকশন দেয়া হলো। সেই অবস্থায় একটা চিঠিতে नवीरक अरग्राक्षनीय निर्दर्भ मिनाम । शान्त्रा जाक्रमण क्रेकारनाव कना अवस् খাকতে লিবলাম ওকে। এই অসাধারণ বিজয়গোরেব যে-কোনো কিছুর বিনিময়ে হলেও ধরে রাখার নির্দেশ দিলাম। আরো বললাম, আমার আহত হওয়ার কথা যেন সৈন্যরা জানতে না পারে। কারপ, তাহলে তাদের মনোকল

কুণু হতে পারে। আহত অবস্থায় চিঠিটা লিখি বলে হস্তাক্ষর ধুব খারাপ হয়েছিল। ইংরেজিও হয়তো দু'একটা ভুল হয়ে থাকতে পারে। চিঠিটা খুব সম্ভব নবীর কাছে এখনো আছে। ঐ সময় আমার খ্রীকেও একটা চিঠি পিখি। সে তখন ব্যাটালিয়নের LOB-র সঙ্গে বাঁশগুলার জঙ্গলে অবস্থান করছিলো। তারা যাতে কোনো দুন্দিন্তা না করে সে জন্যই চিঠিটা লেখা।

# শিলং মিলিটারি হাসপাতালে

বেলা দশটার দিকে কয়েকজন সহযোজা স্ট্রেচারে করে আমাকে ডাউকি সীমান্তে নিয়ে গেলো। সঙ্গে আহত অপর চারজন সৈন্য। সীমান্তের কাছে দৌছে দেখলাম, খোলা একটা জায়গায় কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে জেনারেল গিল দাঁড়িয়ে আছেন। একটু দ্রে তাঁর হেলিকন্টার। যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে এসেছেন তিনি। তাঁকে ছোটখেল যুদ্ধে আমাদের সাফল্যের সংবাদ দিলাম। ছোটখেল দখলের বিবরণ তনে গিল উল্পুসিত হয়ে অভিনন্দন জানালেন। তাঁর কাছেই তনলাম, গুর্বারা রাধানগরে ছিতীয়বারের মতো পর্যুদম্ভ হয়েছে। এবারাও প্রচুর হতাহত হয়েছে তাদের পক্ষে।

গিল তার থেলিকন্টারে করে আমাদের হাসপাতালে পাঠানোর বাবস্থা করলেন। গিলের হেলিকন্টার চালক অন্য আহত সহযোগ্ধাসহ আমাকে তুলে নিয়ে শিলং মিলিটারি হাসপাতালে নামিয়ে দেয়। হাসপাতালে পৌদুই বেলা বায়োটার দিকে। সেখানে তর্বা রেজিমেন্টের একজন জ্বেসিওর সঙ্গে দেখা হলো। রাধানগর অপারেশনে তার একটা হাত উড়ে গিয়েছিল। সে আমাকে দেখে অবাক হয়ে বললো, সাার, আপ তি ইধার আ গিয়া।

দুপুরের দিকে হাসপাতালে পৌছলেও প্রায় কৃড়ি ঘণ্টা পর অপারেশন টেবিলে তোলা হয় আমাকে। ২৬ নভেদরের যুদ্ধে আহত গুর্বাদের disposal করতেই এতো সময় লেণে যায়। ২৯ নভেদর দুপুর নাগাদ জান ফিরলে জানতে পারলাম, আমার শরীর থেকে বুলেটটা বের করা হয়েছে এবং শিগৃগিরই সেরে উঠবো আমি। হাসপাতালে ফুলের তোড়া নিরে জেনারেল গিল আমাকে দুইদিন দেপতে এসেছিলেন। পয়লা ডিসেম্বরের পর থেকে তাকে আর দেইছিলাম না। খোজখবর করলাম। কিন্তু কেউ কিছু বলছিল না। বোধহয় নিজেদের গোপনীয়তা ভাঙতে চায় না আর কিং ক্যেকদিন পর জানতে পারলাম, ময়মনসিংহের কামালপুর সাব-সেক্টরে একটি অপারেশন পরিচালনা করতে গিয়ে মাইন বিক্ষোরণে জেনারেল গিলের পা উড়ে গেছে। প্রবীণ, সাহসী এই জেনারেলের দুর্ঘটনার কথা তনে মনটা খারাপ হয়ে গেলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাতক থুন্ধের গর থেকে (১৮ অক্টোবর) তখন পর্যন্ত ব নম্বর সেক্টর কমাভার মেজর মীর শওকতের সঙ্গে আমার আর দেখা বা যোগাযোগ হয় নি। ১৪/১৫ ডিসেম্বর সিলেটের লামাকাজি ঘাটে তার সঙ্গে

দেখা হয় আমার। যদিও কমাভার শওকতের হেড কোয়ার্টার শিলংয়েই অবস্থিত ছিল।

# যুদ্ধের ভেতর পলিটিস্ক

শিশং সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাকার সময় উল্লেখ করার মতো একটি ঘটনা ঘটে। ১১ ডিসেম্বর এক বাংলাদেশি ভদ্রলোক আমাকে দেখতে এলেন। তিনি তার পরিচয় দিলেন ব্যারিস্টার আবদুল হক বলে। সিলেট জেলার একজন নির্বাচিত গ্রপ্রতিনিধি তিনি। আবদুল হক আরো জানালেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার প্রধান রাজনৈতিক সমন্মকারীর দায়িত্বও পালন করছেন তিনি। আবদুল হক নামের এই ভদ্রলোককে আমি আপে কখনো দেখি নি। আর দেখার সুযোগই-বা কোথায়! ১০ অক্টোবরই তো রংপুরের রৌমারী এলাকা থেকে দীর্ঘ ভারতীয় ভ্রত পাড়ি দিয়ে সোজাসুজি ছাতকের উত্তপ্ত রণাঙ্গনে প্রবেশ করেছি। তারপর থেকে তো একের পর এক যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে আহত হয়ে আবার ২৮ নতেম্বর থেকে হাসপাতালে।

নিজের পরিচয় দেয়ার পর আবদুল হক আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বদলেন, আমি আপনার অজ্ঞান্তে আপনার একটা বিরাট ক্ষতি করে ফেলেছি। আমি তো হতভধ। বলে কি লোকটা! তার সঙ্গে তো কন্মিনকালেও আমার দেখাসাক্ষাৎ কিছু হয় নি। অত্যন্ত বিনয় ও অনুশোচনার সঙ্গে আবদুল হক তারপর এক হীন চক্রান্তের কথা শোনালেন। তিনি বললেন, ছাতক খুদ্ধে বিপর্যয়ের পর অক্টোবরের পেধদিকে বাংলাদেশের একজন সিনিয়র সেনা কর্মকর্তার প্ররোচনা ও পিড়াপিড়িতে তিনি বাংলাদেশ কোর্সের হেড কোয়ার্টারে লেখা এক চিঠিতে অবিলম্বে আমাকে তৃতীয় বেঙ্গল থেকে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিলেন।

ন্যারিস্টার আবদুল হকের কথা তনতে তনতে হঠাৎ করেই আমার মনে
পড়ে গেলো, মুজিযুদ্ধের তরুতেই এমনি এক চক্রান্তের মাধ্যমে নিভাপ্ত
জুনিয়র অফিসার ক্যান্টেন ংফিকুল ইসলামকে এক নম্বর সেষ্টরের কমান্তার
নিযুক্ত করে মুজিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক মেজর জিয়াকে কিছুদিনের জন্যে
হলেও গারো পাহাড়ের তেলচালায় নির্বাসিত করা হয়। এখানেও আবার সেই
একই নোংরা সামরিক রাজনীতির খেলা। আমার কাছে ব্যাপারটা তেমন
অপ্রত্যাশিত ছিলো না বলে মর্মাহত হলাম না। ব্যারিস্টার হক জানালেন, তিনি
তার তুল বুঝতে পেরেছেন। একতরফা কথা তনে এরকম একটা কাজ করা
তার ঠিক হয় নি ইত্যাদি ইত্যাদি বলে চললেন। বুঝতে পারছিলাম, তীর
অনুশোদনায় ভুগছেল তিনি। আধদুল হক আয়ো ঘললেন, ৫ নম্বর সেষ্টরে
যুদ্ধক্তের অবস্থান করে সত্যিকারের যুদ্ধ কারা করছেন তার কাছে সেটা এখন
দিবালাকের মতোই স্পষ্ট। আর কারাই-বা শিলংয়ের মতো নিরাপদ জায়গায়

বসে যুদ্ধের কাগুন্ধে বিবরণ বিডিএফ হেন্ড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে কৃতিও্ জাহির করছেন সেটাও তিনি বুঝতে পেরেছেন। আবদুল হক চলে যাওয়ার আগে জানালেন, শিগুণিরই তার এই ভূলের সংশোধন করবেন তিনি।

এ ঘটনার ক'দিন পরই বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। মুক্তির বাঁধভাঙা আনন্দে উবেল ব্যারিস্টার হক ১৬ ডিসেম্বর একটি প্রাইন্ডেট কারে ছাতক থেকে সিলেট মাছিলেন। দুর্ভাণ্যজনকভাবে তাঁর গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি বড়ো পাছে প্রচও আঘাত হানে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন আবদৃশ হক। বিজ্ঞান্তর আনন্দমুখর মৃহূর্তে এই আকস্মিক বিয়োপাত্ম ঘটনার আমরা স্বাই বিমৃত। স্বাধীনতার আস্বাদ দীর্ঘস্থায়ী হলে। না ব্যাক্সিটার হন্দের জন্য। আমাকে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতিও পূরণ করতে পারলেন না তিনি। তবে আমি তৃতীর বেস্থলেই রয়ে গেলাম।

## পাকিন্তানিদের পান্টা হামলা ও পভাদপসরণ

পান্টা আক্রমণের জন্য আমি নবীকে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলাম। পরে জেনেছি, আমরা ছোটখেল দবল করার ঠিক এক ঘন্টার মাধায় পাকিস্তানিরা হামলা চালায়। সারাদিন তারা কয়েকবার কাউন্টার আটাক করে। সেই সঙ্গে চলেছে আর্টিলারি ফায়ার। পাকসেনারা ছোটখেল থেকে পিছিয়ে গিয়ে রক্ষণাত্মক অবস্থান নিয়েছিল। এরি মধ্যে তাদের নতন সৈন্য আনা হয় : কিন্ত নবীকে তারা পঞ্জিলন থেকে সরাতে পারে নি। ২৮ নভেম্বর সারাদিন নবীকে পাকিস্তানি কাউন্টার আটাক সামলাতে হয়। ১৯ নভেম্বর ভারতীয় সাব-সেইর কমান্তার কর্নেল রাজ সিং তাকে বলে, তুমি যেমন করে হোক ছোটবেল ধরে রাখো। আমরা কাল সকালে আধার রাধানগর আক্রমণ করবো। তবে ৩০ তারিখ সারাদিন কেউ কাউকে আক্রমণ করে নি। এদিকে নবীর পঞ্জিশন আর धरत त्राचा यात्र ना अपन अक्टो अवहा। त्यवस्य नवी निकास निला, त्य নিজেই রাধানগর আক্রমণ করবে। আহন্ত হওয়ার পর আমি নবীকে যে চিঠিটা লিখি তাতে বদেছিলাম, এখন থেকে ডাউকি সাব-সেষ্টরে তৃতীয় বেঙ্গণের যতো সৈন্য রয়েছে সে তার কমাভার হবে এবং সেই অন্যায়ী নবী সিদ্ধান্ত নেয়, ভারতীয়দের আশায় বসে থাকদে আর চলবে না, যা বরার নিজেদেরই করতে হবে। সে সিদ্ধান্ত নেয় তিন কোম্পানি এফএফ এবং আশফা ও ভেলটা কোম্পানি নিয়ে সম্পিতিভাবে রাধানগর অ্যাটাঞ্চ করবে। এফএফ কোম্পানিগুলো নয় মাস ধরেই ঐ এলাকায় যুদ্ধ করছিল, একই অবস্থানে থেকে। আক্রমণের সময় নির্ধারিত হলো ৩০ নভেমর শেষ রাত। এফএফ আর আলক। কোম্পানি রাধানগত আক্রমণ করবে। ছোটখেল থেকে নবী তার ভেলটা কোম্পানির ট্রপস নিয়ে ফায়ার সাপোর্ট দেবে। কিন্তু আটাকের আগেই শেষ রাতে বোঝা গেলো, রাধানগর প্রতিরক্ষা কমপ্রেক্ত ফাঁকা। পাকিস্তানি

সৈন্যদের কোনো সাড়াশব্দ নেই সেখানে। পরে জানা যায়, নবীর আটাকের আগেই তারা পজিশন হুটিয়ে নিয়ে গোরাইনঘাটে পিছিয়ে যায়। সারাদিন চেষ্টা করেও নবীকে সরাতে না পেরে গুরা ধরে নেয়, ছোটখেল তো উদ্ধার করা গেলোই না, রাধানগরেও শেষ পর্যন্ত থাকা যাবে না। কারণ রাধানগরে সৈন্য, রসদ এসব কিছু পাঠাতে হলে নবীর ছোটখেলের পজিশনের সামনে দিয়েই থেতে হবে। এজন্য আহতদেরকেও সরাতে পারহিণ না পাকসেনারা। সর্বোপরি হেড কোয়াটারের সংযোগ সূত্র থেকে গোরাইনঘাট ক্রমশই বিচিন্তা হয়ে পড়িন্দি তারা।

#### নবীর অগ্রান্ডিযান

বিনা যুদ্ধে রাধানগরের দৰ্বল পেরেও ধামলো না নবী। সে তখন গোয়াইনঘাটের দিকে মন্ত করলো। গোয়াইনঘাট পিয়ে নবী দেখে সেখান থেকেও ভেগে গেছে পাকবাহিনী। এরি মধ্যে ৩ ডিসেম্বর ভারতীয় মিত্রবাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যদ্ধ ধোষণা করে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিবাহিনীর সহায়তার বিভিন্ন দিক দিয়ে বাংলাদেশের অভান্তরে প্রবেশ তরু করে। ট্রপস নিয়ে আরো অগ্রসর হয়ে নবী শালুটিকর এয়ারপোর্টের বিপরীতে কোম্পানিগঞ্জ গিয়ে পৌছুয়। নদীর এপারে কোম্পানিগ্র, ওপারে শাদুটিকর। নবীর ট্রপ্স অবস্থান নেয় এপারে। এখানে নবীর ওপর বেশ কয়েকবার অ্যাটাক হয়। কিন্তু ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরও তার বাহিনীকে পিছ হটাঙে পারে নি পাকবাহিনী। এরই মধ্যে নবীর সঙ্গে আসাম রেজিমেন্ট, বিএসএফ এবং গুর্বা রেজিমেন্টের একটি করে কোম্পানি যোগ দিয়েছিল। নবী এদেরকে নিয়ে গোয়াইনঘাট খেকে সামনে অগ্রসর হয়। ভার নিজের ট্রপৃস্ তো আছেই, তৃতীয় বেঙ্গলের দুই কোম্পানি, এঞ্চএফ তিন কোম্পানি, সেই সঙ্গে ভারতীয় তিন তিনটি কোম্পানি। নবীরা এপারে থাকলে পাকিস্তানিদের সমূহ অসুবিধা। তাই তারা নবীকে হটাতে কয়েকবার আক্রমণ চালালো : কিন্তু এখান খেকেও নবীর ট্রপসকে এক চুল নড়াতে পারলো না পাকিস্তানিরা ।

## রাজ সিংয়ের মতলববাজি

এমনি সময় কর্নেল রাজ সিং আবার কর্তৃত্ব ফলাতে এলো নবীর ওপর। ২১ নভেমরের পর মুক্তিবাহিনী অফিসিয়ালি মিয়বাহিনীর অধীনস্থ হয় বলে গিলের অনুপস্থিতিতে সে-ই তখন কমান্তার। রাজ সিং নবীকে বললো, তোমার ওপর অর্ভার আছে, তৃমি এখন ছাতক যাবে। সেধানে গিয়ে তৃতীয় বেঙ্গলের যে বাকি ট্রপ্স আছে, তাদের সঙ্গে মিলিত হবে। নবীকে ছাতক পাঠিয়ে পেয়া হলো। বিশেষ উদ্দেশ্যে এটা করা হলো। ভারতীয়রা চায় নি আমাদের সৈনারা আগে সিলেট প্রবেশ করুক। যবিও নবী ডিসেম্বরের ৪/৫ তারিখেই তৃতীয়

বেঙ্গলের সেনাদলসহ কোম্পানিগঞ্জ অর্থাৎ সিলেটের উপকর্চে পৌছে গিয়েছিল। রাজ সিংল্লের কথামতো নবী তার ট্রপৃস্ নিয়ে ছাতক চলে যাওয়ার পর কোম্পানিগঞ্জে রইলো আলকা কোম্পানি। ইতিমধ্যে সৈয়দপুর এলাকার যুদ্ধে আহত ক্যাপ্টেন আনোয়ার, চিকিৎসার জন্য যাকে শিশং পাঠানো হয়েছিলো, ছাতকের যুদ্ধের পরপরই যুদ্ধক্তেরে ফিরে এসে কেম্পানিগঞ্জে আলফা কোম্পানিতে জয়েন করলো। ইতিমধ্যে ছাতক দখল হয়ে গেছে। ঐ এশাকায় তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাদলের কমাভার ছিল ক্যাপ্টেন মোহসীন। নবী ছাতকে পৌছে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

এরপর মোহসীনের নেতৃত্বে সম্মিলিভ তৃতীয় বেঙ্গল (আলফা কোম্পানি বাদে) সিলেটের পথে অগ্রসর হয়। তৃতীয় বেঙ্গল ছাডক-গোবিন্দগঞ্জ হয়ে ১৪ ডিসেম্বর সিলেটের কাছে সুরুমা নদীর শামাক্রাজি ঘাটে অবস্থান করতে থাকে।

#### দেশে কেরা

ইতিমধ্যে আমি ১৩ ডিসেম্বর হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ্ড হয়ে জিপ নিয়ে প্রথমে এলাম রাধানগর। সেথানে কাউকে পেলাম না। আগ বেডে পৌছুলাম শোয়াইনঘাট। সেখানেও হঙাশ হতে হলো। জানা গেলো, আমাদের ট্রপস সেখানে ছিলো, তবে তারা আরো সামনে এগিয়ে গেছে। গোয়াইনঘাটে একটা সমস্যা দেখা দিলো। সেখানে পাড়ি পার করার কোনো উপায় নেই। সে অনা জিপ ঘুরিয়ে নিয়ে পিছিয়ে শিলংরের কাঙ্খে একটা রোড জংশনে পৌছুদাম। সেবান থেকে চেরাপৃত্তি। চেরাপৃত্তি পার হয়ে আমাদের রথম ক্যাম্প বাশতলায় যাই। বাশতলা গিয়ে নদী পার হলাম। অর্থাৎ প্রায় একশো কুড়ি মাইল ঘুরে গিয়ে নদী পার হতে হলো আমাকে। এভাবে পৌছুলাম ছাতকে, সেখানে গিয়ে আবার ফেরিতে করে নদী পার হতে হলো। আমার সঙ্গে তিন-চারজন সশস্ত দেহরক্ষী। ছাতকেও কাউকে পাওয়া গেলো না। অর্থাৎ আমাদের সৈনারা এপিয়েই চলেছে। গোবিন্দগঞ্জ পৌছে গুনলাম তৃতীয় বেঙ্গদ আরো সামনে চলে গেছে। শেষটায় লামাকান্তি ঘাটে তাদেরকে পাওয়া ণেলো। টুআইসি (2nd in Command) ক্যান্টেন মোহসীন, নবী, আকবরসহ অন্যরা আমাকে দেখে ভয়ানক খুশি। আমিও এতোদিন পর ওদের দেখে আনন্দিত। দিনটি চিল একান্তরের ১৫ ডিসেম্বর।

#### শেষ সভয়ত

১৬ ডিসেম্বর সকালে সুরমা নদীর লামাকাজি ঘাটে একটা ঘটনা ঘটলো। এই রণাঙ্গনে আগের দিন থেকে একবৈরতি চলছে। নদীর ওপারে অবস্থানবস্ত পাকসেনা ও তাদের সহযোগীরা হঠাৎ যাবতীয় অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অনা সরস্ত্রামাদি নদীতে ফেলে দিতে তকু করে। কাঠের তৈরি কয়েকটা ফেরি বোটও ড়বিয়ে দিলো ভারা। অবশিষ্ট ছিল একটা মাত্র কেরি। পাকসেনারা সেটাও বিনষ্ট করার প্রস্তুতি নেয়ায় নদীর এপার থেকে তাদেরকে এ কাঞ্চ না করার অনুরোধ कानानाम । भाकिकानिता व्यामाप्तत्र कथात्र कान मिला मा । छेभाग्रास्त्र ना प्रत्य কয়েক রাউন্ড ফায়ার করার নির্দেশ দিলাম। মুহুর্ভের মধ্যেই দু'শক আবার যুদ্ধাবস্থায় ফিরে গেলো। নদীর এপারে তৃতীয় বেঙ্গল এবং তার সঙ্গে ৫ নম্বর সেষ্টরের কয়েক কোম্পানি এফএক যোদ্ধা। ওপারে পাকসেনা দল, তাদের সঙ্গে সীমান্তরক্ষী ফ্রন্টিয়ার কনস্ট্যাবলারি এবং এদেশী সহযোগী রাজ্ঞাকারদের সমন্বয়ে পড়ে-ওঠা বিরাট একটা বাহিনী। দু'পক্ষের মাঝখানে ব্যবধান বভোঞার ১৫০ গল। পাকসেনারা আমাদের তলির পাল্টা জ্ববাব দিলো না। তবে তারা সবাই যার যার পঞ্জিশনে চলে গেলো। টান টান উব্রেজনা ও উদ্বেশের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কেটে শেলো। বেলা তিনটার দিকে সিলেট শহর থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা শিষ রেজিমেন্টের কয়েকজন অফিসার ও সেনাসদস্য কয়েকটা পাড়ির একটা কনভয় নিয়ে শাদা পতাকা উড়িয়ে ঘাটে এলো। সিলেটে অবস্থানরত পাকবাহিনীর কমান্তারের অনুরোধে যুদ্ধবিরতি कार्यकत कत्रात्र खना भिजवादिनीत कथाछात्र এই निष সেনাদলকে পাঠিয়েছেন। উল্লেখ্য, শিখ রেজিমেন্টটি সিলেটের দক্ষিণ-দিক থেকে এসে ১৫ ডিসেম্বর রাতে অন্যান্য ভারতীয় সেনা ইউনিটো সঙ্গে শহর এগাকায় ঢোকে ৷ নদীর এগারে এসে শিখ সেনাদলের কমান্ডার মিত্রবাহিনীর এই রণাঙ্গনের সেনা-অধিনায়কের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির কঠোর নির্দেশ জানিয়ে দিলো আমাকে। আমিও দাবি करमाय, नाकरमनाता याटा खाद कारना खन्न ७ गामावाक्रम भानिए ना एएम সেটা নিভিড করতে হবে। ফেরি বোটটিরও কোনো ক্ষতি যেন ভারা না করে। এক পর্যায়ে দু'পক্ষের মধ্যে সমব্যোতা হলো। মধ্যস্থতাকারী শিব সেনাদল ফিরে গেলো। পরোপরি যন্ধবিরতি প্রতিষ্ঠিত হলো এবার।

## विखग्न याळा

দ্রুত নদী পার হয়ে সিপেটের দিকে যাত্রা করণাম আমরা। আখাসমর্পণের উদ্দেশ্যে একই রাজার একপাশ দিয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে চলেছে পরাজিত পাকসেনারা। অন্য পাশে দৃপ্তপদভারে চলেছে বিজয় গর্বে উন্থাসিত মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা। দু'দলের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হছে না। কেউ কারো প্রতি বিদ্ধাপ, ডাচিছ্ল্য বা ক্রোধণ্ড প্রকাশ করছিল না। সে এক বিচিত্র সহাবস্থান।

যোহসীন ও নবীকে সঙ্গে নিয়ে আমি জিপে করে সন্ধ্যার আগেই সার্কিট হাউসে গৌছে গেপাম। সার্ফিট হাউসেয় ললে জেন্ড ফোর্স ফমান্ডায় মেজয় জিয়াকে দাঁড়ানো দেখলাম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিলেটের ডিসি সৈয়দ আহমদ এবং এডিসি শওকত আলী। দু'লনই এখন সচিব হিসেবে কর্মরত। সিলেট যাওয়ার পথে আমরা কয়েকজন মাঝারি র্যাঙ্কের পাকিন্তানি কিসারকে আহ্বান জানিয়েছিলাম আমাদের কাছে আজ্বসমর্পণ করতে। বাবে তারা জানায়, ইচ্ছে থাকলেও তারা সেটা করতে পারবে না। পাকিন্তানি ইকমান্ডের নির্দেশ আছে তারা যেন সিলেটে এসে সবাই এক সঙ্গে নানুষ্ঠানিকভাবে তথু তারতীয় সেনাবাহিনীর কাছেই আজ্বসমর্পণ করে, তিবাহিনীর কাছে নয়। পাকিন্তানিদের আজ্বমর্যাদা বোধের এই পরিচয় পেয়ে রামরা চমৎকৃত হলাম। যে বাঙালিদের নির্মূল করার জন্য তারা সর্বশক্তি নয়োপ করেছিল, মৃক্তিবাহিনীর কাছে নায়ানাবুদ হয়ে শেষ পর্যন্ত আজ্বসমর্পণ চরতে তাদের সম্মানে বাধছে।

কেরিঘাটে পানিতে কেলে দেয়া অগ্র ও গোলাবাক্রল উদারের জন্য আমি ভেল্টা কোম্পানির সিনিরর জেসিও সুবেদার আলী নওয়াজকে নির্দেশ দিলাম। মগ্র উদ্ধার শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটা প্লাটুন নিয়ে ঘাটে অবস্থান করতে গুলাম তাকে। প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে আলী নওয়াজ করেক হাজার অপ্র ও প্রচুর গোলাবাক্রদ উদ্ধার করে। পরে কয়েকটি রেল ওয়াগনে করে ঐ অগ্রসম্ভার ঢাকায় পাঠানো হয়। ১৬ ডিসেম্বর সম্থায় আমরা সার্কিট হাউসে পৌছানোর পর বিপুলসংখ্যক মানুষ সেখানে অড়ে হয়েছিল। একসময় উত্তেজিও জনতা কয়েকজন রাঞ্জাকারকে মারধর ওরু করলো। মেজর জিয়া এতে একটু বিচলিত হয়ে ডিসি-কে শহরের আইন-শৃৎসলা পরিস্থিতি সামলানোর পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, 'Anyone must not be punished without proper trial. There must be no retribution and no reprisals'.

## পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ

পর্বদিন, ১৭ ডিসেম্বর সিপেটে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। দৃঃখের সঙ্গে বলতে হয়, মিত্রবাহিনী এই অনুষ্ঠানে আমাদের কাউকে আমন্ত্রণ করে নি। অথচ জেড ফোর্স কমাভার মেজর জিয়া ও তার অধীনস্থ প্রথম, তৃতীয় এবং অষ্টম বেঙ্গলের অধিনায়ক আমরা সবাই সেদিন সিলেটে ছিলাম। তবে আমার কয়েকজন অফিসার কৌতৃহলী হয়ে ব্যক্তিগভভাবে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তা উপভোগ করে। উল্লেখ্য, ১৬ ডিসেম্বর বিকেলেই আনোয়ারের আলফা কোম্পানি, ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার ও ইকো কোম্পানি সেনাদল শালুটিকর বিমানবন্দরের বিপরীতে অবস্থিত পিয়াইন নদীর অবস্থান থেকে নদী পার হয়ে শহরে তৃকে পড়ে। প্রায় দু'মাস পর তৃতীয় বেঙ্গলের সবগুলো কোম্পানি একত্র হয়। আমরা সাময়িকভাবে মেজিকেল কলেজ প্রান্থণে অবস্থান নিয়েছিলাম।

#### আত্তীয়ন্তজনের সঙ্গে যোগাযোগ

১৭ ডিসেম্বর বিকেলে লে, নবীকে নিয়ে ছানীয় টি অ্যান্ড টি এক্সচেঞ্জে গেলাম। উদ্দেশ্য বাবা-মা ও অন্যান্য নিকটাম্বীয়ের খোঁজখবর নেয়:। ঢাকায় কথা কললাম। আমার এবং রাশিদার পরিবারের কারো কোনো ক্ষতি হয় নি জেনে আম্বস্ত হলাম। নবীও তার আখীয়সজনের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিম্ব হলো।

## সিলেটের শেষ দিনগুলো

কয়েকদিন পর মেজর জিয়া তাঁর হেড কোয়ার্টার নিয়ে শ্রীমঙ্গল চলে গেলেন।

থখন ও অন্তন্ম বেঙ্গল যথাজন্ম পায়েস্তাগঞ্জ ও মৌলভীবাজার এপাকায়

অবস্থান নিলা। তৃতীয় বেঙ্গল নিয়ে আমি সিলেট শহরেই রয়ে গেলাম।

সিলেট মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে কোম্পানিগুলো অবস্থান নিয়েছিল। ওয়াপদা
রোস্ট হাউস হলো তৃতীয় বেঙ্গলের অফিসার্স মেস।

ভিসেশবের শেষ দিকে জিয়া একদিন ফোনে আমাকে বললেন, পাকবাহিনীর বন্দিদশা থেকে তার সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সহধর্মিণী সিলেটে মাজার জিয়ারত করতে চেয়েছেন। আমাকে এজন্য প্রয়োজনীয় বাবছা নিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেগম জিয়া তার দুই ছেলেসহ বেল কয়েক মাস পাকবাহিনীর হাঙে অস্তরীণ থাকার পর ১৬ ডিসেম্বর অন্য যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে মুক্তি পান। আমি ও আমার প্রী রালিদা বেগম জিয়াকে হ্যরত শাহজালালের মাজারে নিয়ে গেলাম। সেখান থেকে তিনি মাইল পনেরো দূরে রানীপিত্ত নামে একটা গ্রামে যেতে চাইলেন। চট্টগ্রামে পাকসেনাদের হাতে বন্দি অবছায় নিহত শহীদ লে, ক. এম. আর. চৌধুরীর স্ত্রী তথন রানীপিত্ত ছিলেন। বেল কিছুক্ষণ সেখামে কাটাবার পর বেগম জিয়া সেদিনই শ্রীমঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান।

কয়েকদিনের মধ্যেই সিলেট শহরে ৪ ও ৫ নম্বর সেটরের সেটর হেড কোয়াটার অবস্থান নিলো। তাদের অধীনস্থ মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে শহরে সমবেত হতে থাকলো। সিলেট শহরে তথন হাজার দলেক সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা, তৃতীয় বেঙ্গল, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সদ্য আত্মসমর্পণকারী প্রায় এক ডিভিশন পাকসেনার মহাসমাবেশ। ভারি সামরিক থান চলাচলের শব্দে চারদিক গমগম করতে লাগলো। মনে হচ্ছিল, শহরে সাধারণ মানুষের চেয়ে অপ্রধারীদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু ঐ পরিস্থিতিতেও কোপাও কোনো রকম আইন-শৃক্ষলা-বিরোধী ঘটনা ঘটে নি।

করেকদিন মেডিকেল কলেক্সে থাকার পর আমরা সাবেক ইপিআর বাহিনীর হেড কোয়ার্টার এলাকায় অবস্থান নিলাম। জায়গাটার নাম মনে নেই। এখানে অবস্থানকালেই প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী তৃতীয় বেঙ্গল পরিদর্শনে এলেন। কয়েকদিন পর আবার স্থান পরিবর্তন করলাম আমরা। এবার এলাম খাদিমনগরে। এখানে পাকবাহিনীর একটা মিনি ক্যান্টনমেন্ট ছিল। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা নাজিম কোয়ায়েস চৌধুরীর সৌজন্য আমাদের পরিবারের থাকার জন্য স্থানীয় চা বাগানে একটা বাংলো পাওয়া গেলো। ১৯৭২ সালের মে মাস পর্যন্ত তৃতীয় বেঙ্গল বাদিমনগরেই ছিল। এরপর আমরা কক্সবাজার যাই।

#### অনেকদিন পর ঢাকায়

যাদিমনগরে থাকার সময়ই জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ঢাকা যাওয়ার সুযোগ পেলাম। মুক্তিযুক্ত তরু হওয়ার পর এটাই প্রথম ঢাকা সফর। পথে কুমিলা ক্যান্টনমেন্ট হয়ে এলাম। অফিসার্স কোরার্টারে আমার নিজের বাসা দেখতে গেলাম। জিনিসপত্র কিছুই নেই বাসার। একটা আলপিনও না। কোরার্টারে কয়েকজন যুক্তবন্দি হিল। তারা জানালো, তারা আসার সময়ও বাসায় কিছুহ ছিল না। আমার ধারণা হলো, হানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ এপ্রিল মাসেই আমাদের সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র মাল-এ-গনিমত হিসেবে লুট করিয়েছিল। যাই হোক, মুক্তিযুক্তে এদিক থেকে আমি একেবারেই সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। আক্ষরিক অর্থেই তখন আমি সর্বহারায় পরিণত হয়েছিলাম।

#### রাজাকার শিরোমণির কথা

ঢাকায় অবস্থানকালে একদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হৈড কোয়ার্টারে যাই। সেখানে পাকিস্তানিদের সঙ্গে আন্তাসমর্পণকারী বাঙালি অফিসার শে. কর্নেল ফিরোজ সালাইউদ্দিনকৈ দেখলাম। তিনি আবার কর্নেল ওসমানীর খুবই প্রিয়পাত্র। শোনা যায়, এই লে. কর্নেল ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকবাহিনীর প্রধান রাজাকার রিক্রুটিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। হেড কোয়ার্টারে তাকে দেখে একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তীব্র ঘৃণা হলো আমার। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পা-চাটা এই লে. কর্নেলের দিকে তাকাতেও ইচ্ছে হলো না। কয়েকদিন পর সিলেট ফিরে এসে ওসমানীর টেলিফোন পেলাম। আমি কেন ঐ অফিসারটিকে স্যাপুট করি নি, তার ব্যাখ্যা চাইলেন ওসমানী। তিনি আমাকে এই 'অপরাধের' জন্য কোর্ট মার্শাল করার ভ্যকি দিলেন। আমি জনমনীয়ভাবে বললাম, 'ঠিক আছে তাই হোক।' যে-কোনো কারণেই হোক ওসমানী ওাঁর ভ্যকি কাজে পরিণত করতে পারেন নি।

# তৃতীয় বেঙ্গলের পুনর্গঠন

ভিসেম্বরের মাঝামাঝি তৃতীয় বেঙ্গলে একটা ভাঙনের সূর বেজে ওঠে। ১৭ তারিখেই জেড ফোর্স কমাভার মেজর জিয়া আমার কাছ থেকে লে. নবীকে তার হেড কোয়ার্টারে নিতে চাইপেন। EME Corps-এর অফিসার নবী সোদনই তার হেড কোয়ার্টারে চলে গেলে।। এর কয়েকদিল শ্ম আকবরকেও ছেড়ে দিতে হলো DGP-এ জয়েন করার জনা। মৃক্তিযুক্তের আগে আকবর

সামরিক গোয়েনা বিভাগে চাকরিরত ছিলো বলে ঐ সংস্থাটির পুনগঠনকালে তার দক্ষতা ও অভিশ্রেভার প্রয়োজন ছিল। তৃতীয় বেঙ্গলে রয়ে গেলাম আমি, মোহসীন, আনোয়ার, মনজুর ও হোসেন। ইতিমধ্যে ফ্লাইট লে, আশরাফকেও বিদায় দিঙে হলো বিমান বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য। খ্যাটালিয়নের ডাক্তার ওয়াহিদও ময়মনসিংহ মেডিকেল কগেজে তার কোর্স শেষ করার জন্য চলে গেলো। মেডিকেল ছাএ ওয়াহিদ নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাদের চিকিৎসা

সহায়তা দিয়েছিল, যা অতান্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শ্বরণ করতে হয়।

দিতীয়বারের মতো তৃতীয় বেঙ্গলের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করতে হলো আমাকে। ইকো কোম্পানি ভেঙে নিলাম। সাবেক ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরাও নিজন বাহিনীতে ফিরে বেতে চাইছিলো। তাদের সবাইকে ছেড়ে দিলাম। ব্যাটালিয়নের অন্যান্য ছাত্র ও গ্রামের যুবকদের মধ্যে বাদের উপযুক্ত মনে হপো, তাদের সবাইকে নিয়মিত সৈনিক হিসেবে রেখে দিলাম। পুনর্গঠনের কারণে তৃতীয় বেঙ্গলের সেনা-সদস্য সংখ্যা মাত্র ক'দিনের ব্যবধানে ১৩শ' থেকে ৭শ'-তে গিয়ে ঠেকে। এদিকে বাদিমনগরে অবস্থানকালে দিতীয় মূর্তি কোর্স-এর ছ'জন অফিসার ক্যাডেট তৃতীয় বেঙ্গলে যোগ দেয়। দু'জন বাদে এদের সবাই পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন পায়।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্বর

জানুয়ারির ৮/৯ তারিখে সিলেটে একটা মঞ্চার ঘটনা ঘটলো। রাতে রেডিওর খবরে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবদ্ধর মুক্তি পাওয়ার খবর তনে উন্থাসিত মুক্তিযোদ্ধারা হাজার হাজার রাউভ ফাঁকা তলি ছুঁড়তে থাকে। তলির আওয়াল্ল তনে শহরবাসী প্রথমটায় ভড়কে যায়। পরে আসল ব্যাপার জানতে পেরে তারাও রাভায় নেমে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আনন্দ-উল্লাসে যোগ পেয়।

#### সব সম্ববের দেশে

বাংলাদেশ সব সম্ভবের দেশ। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেলো, রাজ্ঞাকার রিক্টিং অফিসার সেই লে. কর্নেল সাহেব সদ্য বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিবের পদে নিযুক্তি পেলেন। কী বিচিত্র এই বঙ্গদেশ। এরপর থেকে সেই লে. কর্নেল ভদ্রলোকের উত্তরোক্তর উনুতি হতে থাকে। একসময় তিনি বিগেডিয়ার হলেন। আশির দশকের শেষে হলেন রাষ্ট্রদৃতও।

মৃতিযুদ্ধের চেতনা ক্রমেই কেমন যেন ফ্যাকাশে হতে লাগলো। যে চেতনাকে ধারণ করে একদিন সবকিছু তুচ্ছ করে একটি পদাতিক ব্যাটালিয়নের বিদ্রাহের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম, সেই চেতনা ক্রমশই সান হতে লাগলো একের পর এক স্বাধীনতা-বিরোধী কর্মকাণ্ডে। যে চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে এক নিভূত পশ্লির মাটিতে রক্ত বিসর্জন দিয়েছি, রক্ত ঢেলে দিয়েছে বাধীনতাকামী লক্ষ মানুষ, সেই চেতনার ছবিটা ধূসর থেকে ধূসরতর হতে লাগলো বাধীনতা-বিরোধী পরাজিত ঘাতকদের আকালনে। এসব দেখে ক্রমে প্রচও হতাল হরে পড়লাম।

## জুলে একান্তরের শিখা

একান্তর থেকে সাতানব্যুই। কেটে গেছে ছাব্বিশটি বছর। এরই মধ্যে আমরা পেরেছি একটি শাধীন রাষ্ট্র, পেরেছি প্রিয় জাতীয় সঙ্গীত আর পতাকা। আবার এরই মধ্যে বিপন্ন হয়েছে শাধীনতার মৃল্যবোধ। অন্ধকার পুহায় সাময়িক নিদ্রা কাটিয়ে গৃটিগুটি করে বেরিয়ে এসেছে পলাতক সন্ধীস্প। ভূলুন্তিত হয়েছে অগণিত শহীদের আত্মত্যাগের মহিমা। বিশ্বতিপ্রবণ বাঙালির আত্মভাতী চরিত্র দেশকে ঠেলে নিয়ে গেছে সেই পথে। আবার একান্তরই আমাদের দিয়েছে একটি প্রজন্ম। শাধীন বাংলাদেশের মুক্ত মাটিতে হামাণ্ডি দিতে শিবছে যে শিত, সে আজ টগবণে যুবক। এই যুবককেই দেখি শাধীনতা-বিরোধীদের বিচার দাবি করে মিছিলে বল্পমুক্তি ভূলতে। তাই দেখে ভরসা পাই। গর্বে শুরে ওঠে বুক। একের পর এক প্রজন্মের প্রাণে এভাবেই ছড়িয়ে যায় একান্তরের শিখা। সে শিখা নিভবে না কোনো দিন।

ৰি জীয় পৰ্ব রক্তাকে মধ্য-আগস্ট

#### पर्यनात्मत नार्छ।

আমি এমনিতে সকাল ছটার দিকেই ঘুম থেকে উঠি। সেদিনও আমার ঘুম ভাঙলো ঠিক একই সময়ে। অবশ্য শাভাবিকভাবে নয়, ঘুম ভাঙলো দরোজার ওপর অসহিষ্ণু করাঘাতের শব্দে। এভাবেই তরু হলো পঁচান্তরের পনেরোই আগস্টের ভারে। এরপর থেকে একের পর এক ঘটতে থাকলো অন্যরকম, ভয়দ্বর সব ঘটনা। সে রাতে যখন আমি ঘুমোতে যাই, তথন প্রায় তিনটা বেজে গিয়েছিল। এর আগে এক বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এগারোটার দিকে যখন ভতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, তথন হঠাৎ ভনতে পেলাম বাড়ির গাউভারি ওয়ালের বাইরে থেকে প্রতিবেশী ব্রিগেডিয়ার সি,আর, দত্ত (পরে মেজর জেনারেল অব.) ডাকছেন আমাকে। দেয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে তিনি। কৌতৃহল নিয়ে এগিয়ে গেলাম। সি,আর, দত্ত ওপাশ থেকেই বলদেন, শাকাত, নোয়াখানির কাছে একটা ইভিয়ান হেলিকন্টার ক্র্যাশ করেছে। কুদের সবাই মারা গেছে ঐ দুর্ঘটনায়। লাশগুলো সিএমএইচ-এ আছে। আমি যাচিছ ডিসপোজানের ব্যবস্থা করতে। তুমিও চলো।

প্রসঙ্গত, তথন পার্বত্য চট্টগ্রামে উপঞাতীয় সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ওথানকার অসন্তোষ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ভারত হেলিকন্টার দিয়ে সাহায্য করছিল। তারই একটি হেলিকন্টার ভেঙে পড়ে সেদিন। ঘুমুতে যাওয়া হলো না আর। তড়িঘড়ি কাপড়চোপড় বদলে উভরে দ্রুত চুট্ট্রাম হাসপাতালের দিকে। সেখানে এক বীভৎস দৃশ্যং দুর্ঘটনায় নিহত কুলের দেহ মানুবের বলে চেনা প্রায় অসম্ভব। মাসে, হাড়গোড় একাকার হয়ে বিকৃত পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। আর তার থেকে বেরুচ্ছে তীপ্র দুর্গন। দু জনেরই গা তলিয়ে উঠলো ঐ দৃশ্য দেখে। যাহোক, দ্রুত দেহাবশেষতলো হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে বাসায় ফিরে আসি আমি আর বিগেডিয়ার সি.আর. দন্ত। রাত তথন প্রায় দুটো। বাসায় ফিরে আবার বিছানার যেতে অল্পকণেই ক্লান্ত শরীর-মন জ্বড়ে নেমে এলো ঘুম।

আমার বাইরের ঘরের দরোজায় ধাকাধাকিতে ঘুম ভাঙতেই আমি ভাবলাম, কি হচ্ছে? এতো সকালে দরোজার ওপর এরকম ধাকাধাকি। দ্রুত পায়ে থেঁটে গিয়ে দরোজা বুলে দিই। দিতেই যা দেখলাম তার জন্য তৈরি ছিল না সদা ঘুমভাঞ্জা চোখ। আমার একটু দ্রে দাঁড়িয়ে মেজর রশিদ (পরে দে.ক. অব.)। সশক্ত। তার পালে আরো দু'জন অফিসার। প্রথমজন মেজর হাফিজ (আমার বিগেড মেজর) অন্যজন লে. কর্নেল আমিন আহমেদ চৌধুরী (আর্মি হেড কোরার্টারে কর্মবন্ত)। তাদের কাছে কোনো অন্ত নেই। মনে হলো এ দু'জনকে জবরদন্তি করে ধরে আনা হয়েছে। আমার চমক ভাঙার আগেই রশিদ উচ্চারণ করলো ভয়য়র একটি বাকা, 'উই হ্যান্ড কিল্ড্ লেখ মৃজিব'। অবাভাবিক একটা কিছু যে ঘটেছে সেটা আগস্কুকদের দেখেই বুকেছিলাম। তাই বলে একী ওলহিং আমাকে আরো হওভখ করে দিয়ে রশিদ বলে যেতে লাগলো, "উই হ্যান্ড টেকেন ওভার দা কনট্রোল অফ দ্য গভর্নমেন্ট আভার দ্য লিভারশিপ অফ বন্দকার মোশতাক।... আগনি এই মৃহ্র্তে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো আ্যাকশনে যাবেন না। কোনো গাল্টা ব্যবস্থা নেয়া মানেই গৃহ্যুদ্ধের উদ্ধানি দেয়া।" রশিদের শেষ দিকের কথাওলোতে স্থ্যিয়ারির সুর ছিল।

মেজর রশিদ ছিল আমার অধীনস্থ আর্টিলারি রেজিমেন্টটির অধিনায়ক। মাসবানেক আগে সে ভারত থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে ফেরে। ভার গোস্টিং হয় যশোরে। ক্ষেকদিন পরেই সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ মেজর রশিদের পোস্টিং পার্শ্টে ভাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসেন। উল্লেখ্য, এ ধরনের পোস্টিং সেনাপ্রধানের একাস্তই নিজপ দায়িত্ব।

কী সর্বনাশ ঘটে পেছে একথা ভেবে শুমিড আমি! এরি মধ্যে চোখে পড়লো একটু দুরে রাস্তায় দাঁড়ানো একটা ট্রাক আর একটা জিপ। গাড়ি দুটো বোঝাই সশন্ত্র সৈন্যে। রশিদের কথা শেষ হতে-না-হতেই পেছনে বেজে উঠলো টেলিফোন। দরোজা থেকে সরে গিয়ে রিসিভার তুদলাম। ভেসে এলো সেনাপ্রধান শক্তিস্থাহর কণ্ঠ, "শাঞ্চায়াড, তুমি কি জানো বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে কারা ফায়ার করেছে?... উনিতো আমাকে বিশ্বাস করণেন না।" বিড়বিড় করে একই কথার পুনরাবৃত্তি করঙে দাগলেন সেনাপ্রধান। তার কণ্ঠ বিপর্যন্ত। টেলিফোনে তাঁকে একজন বিধনত মানুষ মনে হচিছে। আমি বললাম, "আমি এব্যাপারে কিছু জানি না. তবে এইমাত্র মেজর রশিদ এসে আমাঞ্চে জানালো, তারা বঙ্গবন্ধকে হত্যা করেছে। তারা সরকারের নিয়ন্ত্রণভারও গ্রহণ করেছে।" রশিদ যে আমাকে কোনো পান্টা ব্যবস্থা নেয়ার বিরুদ্ধে হুমকিও দিয়েছে. সেনাপ্রধানকে তাও জানালাম। সেনাপ্রধান তখন বললেন, বঙ্গবন্ধ ডাকে টেলিফোনে জানিয়েছেন যে শেখ কামালকে আক্রমণকারীরা সম্ভবত মেরে ফেলেছে। তবে সেনাপ্রধানের সঙ্গে কথা শেষে তার অবস্থান কি সে সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারলাম না। প্রতিরোধ উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে পরামর্শ বা निर्फिन किछूरे (नेनाथ ना।

আমার মাথায় তখন হাজার চিগ্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। দ্রুত আমার ব্রিগেডের

তিনশুন ব্যাটাপিয়ন কমাভারকে ফোন করে তাদেরকে স্ট্যান্ড টু (অপারেশনের জন্য প্রস্তুত) হতে বলপাম। বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে আমার অধীনস্থ প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্য বেঙ্গল রেজিমেন্টকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুত গ্রহণের নির্দেশ দিলাম। ব্যারাকে শান্তিকালীন অবস্থায় কোলো ইউনিটকে প্রতিযানের জন্য তৈরি করতে কমপক্ষে দুখিটা সময়ের প্রয়োজন। তার আগে কিছুই করা সম্ভব নয়।

ফোন রেখে ড্রইং রুমে এসে দেখি, মেজর হাফিজ (আমার ব্রিণেড মেজর)
একা। রশিদ আর তার সঙ্গের আরেকজন অফিসার এরি মধ্যে চলে গেছে।
রাজায় দাঁড়ানো গাড়ি দুটোও উধাও। আমার শরনে তগন প্রেফ ধূরি-গেরিছ।
মানসিক পরিস্থিতি এমন যে ঐ অবস্থাতেই বেরুনোর প্রস্তুতি নিচিহশাম।
হাফিজ আমাকে ধামালো, 'স্যার, আপনি ইউনিকর্ম পরে নিন।' ওর কথায়
যেন সংবিৎ ফিরলো আমার। ঝটপট ইউনিফর্ম পরে তৈরি হয়ে নিদাম।

হাফিল্লকে সঙ্গে করে বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম। সেদিন আমার বাডির গার্ড ছিল মেজর রুলিদের ইউনিটের কয়েকজন সদস্য। কে জানে এটা নিছকই কাকডালীয় ছিল কি না। গার্ডদের পেরিয়ে রাস্তায় পা রাখলাম। গাডিটাভি কিছ নেই। সিদ্ধান্ত নিলাম প্রথমে ব্রিণেড হেড কোয়ার্টারে যাবো। বাসা থেকে হেড কোয়ার্টার বেশি দরে নর। হাঁটতে হাঁটতেই সিদ্ধান্ত বদলে ফেনলাম। ঠিক করদাম, আগে যাবো ভেপুটি চিক্ত মেজর জেনারেল জিরাউব রহমানের বাসায়। ডেপটির কাছ থেকে কোনো নির্দেশ বা উপদেশ পাওয়া যেতে পারে। मुक्तियुष्कत नमग्र छात धनिष्ठ मानिर्धा हिलाम। এकमरत्र जनक नमग्र কাটিয়েছি। তার ওপর আমার একটা আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। ভেপুটি চিফ জিয়ার বাসভবন আমার বাসা ও ব্রিণেড হেড কোরার্টারের মাঝামাঝি। জিয়ার বাসার দিকেই পা চালাগাম দ্রুত। কিছুক্ষণ ধাকাধারি করার পর দরোজা খুললেন ভেপুটি চিফ স্বয়ং। অন্ধ আগে ঘুম থেকে ওঠা চেহারা। মিপিং ডেসের পাদ্ধামা আরু স্যাত্তো গেঞ্জি গায়ে। একদিকের গালে শেভিং ক্রিম লাগানো, আরেক দিক পরিষ্কার। এতো সকালে আমাকে দেখে বিস্ময় আর প্রশ্র মেশানো দৃষ্টি তার চোখে। খবরটা দিলাম তাকে। রশিদের সাগমন আর हिएए त्र प्राप्तात करबानकथरनत कथा छ कानानाम । मरन हरना क्रिया একট হতচ্চিত হয়ে গেলেন। তবে বিচলিত হলেন না তিনি। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "So what, President is dead? Vice-president is there. Get your troops ready. Uphold the Constitution." সেই মুহূর্তে যেন সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার দৃঢ় প্রত্যয় ধ্বনিত হলো তাঁর কণ্ঠে। ভেপুটি চিফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমাদের এখন একটা গাড়ি দরকার :

## তিন প্রধান রওনা হলেন রেভিও ন্টেশনের দিকে

মেজর জেনারেশ জিয়াউর রহমানের বাসার গেট থেকে বেরিয়েই দেখি আর্মি ছেড কোয়ার্টার থেকে ডেপুটি চিফের জন্য জিপ আসছে। জিপটাকে থামিরে কমাভিয়ার (অধিয়হণ) করদাম। তারপর রওনা হলাম ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের দিকে। ওদিক থেকে একটানা কিছু গুলির আওয়াজ তনলাম। একটু সামনে বেতেই দেখলাম একটা ট্যান্থ দাঁড়িয়ে আছে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের সামনের মোড়টার। ট্যান্থটার ওপর মেশিনগান নিয়ে বেশ একটা বীরের ভাব করে বসে আছে মেজর কারুক (পরে লে, কর্নেল অব.)। একটু দূরে এমটি পার্কে আমার ব্রিগেডের এসএয়ভটির (সায়াই এয়ভ টোলপোর্ট) কয়েকটি সারিবদ্ধ যান। অবস্থাদৃষ্টে নিরস্ত অবস্থায় অরক্ষিত হেড কোয়ার্টারে যাওয়াটা বৃদ্ধিমানের কার্জ হবে না বৃষ্ণতে পারলাম। সেজনা পদাতিক ব্যাটালিয়ন দুটোর (প্রথম ও চতুর্থ বেঙ্গল) প্রস্তৃতি ত্রান্থিত করার জন্য ইউনিট লাইনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই দুটি ব্যাটালিয়ন আমার হেড কোয়ার্টার সংলগ্র ছিল।

ইউনিট লাইনে পিয়ে তনি, ফারুক কিছুক্ষণ আগে ট্যাছের মেশিনগান বেকে গাড়িতলোর ওপর ফায়ার করেছে। ঐ ফায়ারিংয়ে এসএয়াভটির কয়েকজন সেনাসদস্য আহত হয়। কয়েকটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটা সরু রাস্তার দু'পাশে প্রথম ও চতুর্ব বেঙ্গলের অবস্থান। আকর্য হয়ে দেখলাম, ব্যাটালিয়ন দুটোর মাঝখানে তিনটি ট্যাছ অবস্থান নিয়ে আছে। বিগেড সদর দপ্তরের সামনেও ফারুকের ট্যাছসহ দুটো ট্যাছ দেখেছিলাম। আমার মনে হলো, ব্যাটালিয়ন দুটোকে বিরে রাখা হয়েছে। জানতে পারলাম, প্রয়োজনে আমার বিগেড এলাকায় গোলা নিক্ষেপের জন্য মিরপুরে ফিল্ড রেজিমেন্টের আর্টিলারি গানতপোও তৈরি রয়েছে। ট্যাছওলোতে যে কামানের গোলা ছিল না, আমরা তখন জানতাম না। জানতে পারি আরো পরে, দুপুরে।

ফোনে যে নির্দেশ দিয়েছিদাম, সে অনুযায়ী প্রথম ও চতুর্থ বেঙ্গণের সদস্যরা অপারেশনের জন্য তৈরি ইচ্ছিল। প্রথম বেঙ্গলের অফিসে গেলাম : কিন্তু সেখানে থা দেখলাম, ভার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আশপাশের জায়ানদের অনেককেই দেখলাম রীতিমতো উল্লাস করছে। ভারা সবাই লাগোয়া টু ফিন্ড রেজিমেন্টের সৈনিক যারা ছিল মেজর রশিদের অধীনে। তবে এই রেজিমেন্টের কর্মরত প্রায় ১৩শ সৈনিকের মধ্যে মাত্র শ'ধানেক সৈন্যকে মিথাা কথা বলে ভাঁওতা দিয়ে ফারন্ক-রশিদরা ১৫ আগস্টের এ অপকর্মটি সক্ষটিও করে। ঐ রেজিমেন্টেরই ক্য়েকজন অফিসার দেয়াল থেকে বঙ্গবন্ধর বাধানো ছবি নামিয়ে ভাঙচুর ক্রছিল। এসব দেখে মনে শঙ্লো একটি প্রবাদ—Victory has many fathers, defeat is an orphan. সবকিছু দেখে বুবই মর্মাহত হলাম। আমার অধীনস্থ একজন সিওকেই

(কমাভিং অফিসার) কেবল বিমর্থ মনে হলো।

এরি মধ্যে জোয়ানরা আমার নির্দেশ মতো তৈরি হচ্ছিল। সকাল সাড়ে সাতটার দিকে সিজিএস (চিম্ব অফ জেনারেল স্টাফ) ব্রিণেডিয়ার খালেদ মোলাররফ ইউনিট লাইনে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি প্রথম বেঙ্গপের অফিসে এসে আমাকে বললেন, সেনাপ্রধান ওাকে পাঠিয়েছেন সমন্ত অপারেশন নিরন্ধণের দায়িত্ব দিয়ে। এখন থেকে ৪৬ ব্রিণেডের সব কর্মকাও সেনাপ্রধানের পক্ষে তাঁর (সিজিএস-এর) নিরপ্রণেই পরিচালিত হবে। সেনাপ্রধানের নির্দেশে সিজিএস এভাবে আমার কমন্ত অধিগ্রহণ করলেন। আমার আর নিন্দের থেকে কিছুই করার বইলো না। এভাবে আমার কমান্ত অধিগ্রহণ করার কারণ একটাই হতে পারে, সেনাপ্রধান আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি হয়তো এমন মনে করেছিলেন যে, আমি অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত। এসব কারণেই হয়তো বিদ্রোহ তক্র হওয়ার খবর রাত সাড়ে চারটায় জেনেও সবার সঙ্গে যোণাযোণের পর সকাল ছয়টায় আমাকে ফোন করেন তিনি। ততোক্ষণে সব শেষ। উল্লেখ্য, ১৫ আগস্ট সারাদিনে টেলিফোনে সেনাপ্রধানের সঙ্গে আমার ঐ একবারই মাত্র কথা হয়।

আমার কাছে এটা খুবই দুঃখন্তনক মনে হয়েছে যে, সেনাপ্রধান বঙ্গবছুর হত্যাকাণ্ডের অনেক আগে অস্থাখানকারীদের অভিযান তরু হওয়ার খবর পেলেও তার কাছ থেকে না তনে বঙ্গবছুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের ববর আমাকে তনতে হলো অভ্যাখানকারীদের অন্যতম নেতা মেল্লর রলিদের কাছ থেকে। এটা আজো আমার জনা অভ্যন্ত দুঃখন্তনক ঘটনা।

সকাল আনুমানিক সাড়ে আটটার সময় প্রথম বেশলের অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালো একটা বিরাট কনভয়। গাড়ি থেকে নেমে এনেন সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ, উপপ্রধান জিয়া, মেজর ডালিম ও তার অনুগামী কয়েকজন সৈনিক। ডালিম ও এই সৈনিকদের সবাই ছিল সশস্ত্র। তাদের পেছনে পেছনে নিরস্ত্র কয়েকজন জুনিয়র অফিসারও আসেন। একটু পর এয়ার চিফ এ.কে বন্দকার এবং নেভাল চিফ এম.এইচ. খানও এসে পৌছলেন। এরি মধ্যে বিদ্রোহ দমনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছি আমরা। আমি আশা করছিলাম, বিমানবাহিনীর সহায়তায় সেনা সদরের তত্ত্বাবধানে বিদ্রোহ দমনে একটি সমন্বিত আন্তরবাহিনী অভিযান পরিচালনার ব্যবস্থা নেয় হবে। কারণ ট্যান্ত বাহিনীর বিশ্বছে পদাতিক সেনাদল এককভাবে কখনোই আক্রমণযুদ্ধ পরিচালনা করে না। সে-ক্ষেত্রে পদাতিক সেনাদলের সহায়ক-শক্তি হিসেবে বিমান অথবা ট্যান্ত বাহিনীর সহায়তা প্রয়োজন।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে শক্ষ্য করশাম, সেনাপ্রধানের তত্ত্বাংধানে বিদ্রোহ দমনের কোনো যৌথ পরিকল্পনা করা হলো না, যদিও তিন বহিনীর প্রধানই একসংগ ছিলেন। যিনিট দলেক পর সেনাপ্রধান স্বাইকে নিয়ে রেডিও স্টেশনের উদ্দেশে চলে গেলেন। সেনাপ্রধান এবং তাঁর সঙ্গীরা প্রথম বেঙ্গলে মাত্র মিনিট দলেক ছিলেন। এরি মধ্যে আমি সেনাপ্রধানের সঙ্গে পরামর্শ ও তাঁর অনুমতিক্রমে জয়দেশপুরে অবস্থানরত একটি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক হিসেবে তাংক্ষণিকভাবে লে, কর্নেল আমিন আহমেদ চৌধুরীর পোস্টিংয়ের ব্যবস্থা করলাম। অফিসারটি ঐ ব্যাটালিয়নেরই সাবেক অফিসার ছিলেন। সেই সম্ভটময় মৃহূর্তে ব্যাটালিয়নটিতে কোনো সিনিয়র অফিসার না থাকায় আমি এ ব্যবস্থা নিই। কথাটা এজনা বলছি যে, সেনাপ্রধান তাঁর কয়েকটি সাক্ষাংকার ও রচনায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আমাকে সেদিন প্রথম বেঙ্গলের ইউনিট লাইন বা ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে দেখেন নি বা আমি তাঁর কাছ থেকে দুরুত্ব রেখে চলছিলাম।

ব্রিগেডিয়ার ঝালেদ মোশাররফ ব্রিগেড হেড কোরার্টারে কির্থানন

ধন্টাবানেক পর। তিনি আমার অফিসে বসে সমস্ত কর্মকাও পরিচালনা করতে
লাগলেন। ইতিমধ্যেই সারা জাতিকে স্বস্থিত করে দিয়ে সেনাপ্রধান অন্যদের
নিয়ে একটি অবৈধ ও বুনি সরকারের প্রতি বেডারে তার সমর্থন ও আনুগত্য
ঘোষণা করে বসেন। তার এই ভূমিকার কলে আমাদের বিদ্রোহ দমনের সকল
প্রস্তুতি অকার্যকর ও অচল হয়ে পড়লো। কার্যত আমাদের আর কিছুই করার
থাকলো না এবং অভ্যাথানকে তথনকার মতো মেনে নিতে বাধ্য হলাম।
রেডিওতে সেনাপ্রধানের আনুগত্যের ঘোষণা তনে সেনানিবাসের প্রায় সমস্ত
অফিসার আমার বিগেড হেড কোরার্টারে এসে ভিড় করলো। তারা সবাই এ
অপপ্রচারে বিশ্রান্ত হয়েছিল যে সমগ্র সেনাবাহিনীই এ নৃশংস ঘটনার সঙ্গে
সম্পুক্ত। একজন সিনিয়র অফিসার তো তার অধীনস্থ এক নিতান্ত জ্বনিয়র
অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ৩২ নম্বরের বাড়ির মূল্যবান সাম্মী শুটপাটে অগ্রণী
ভূমিকা পালন করেছিলেন। করেছিদিন পর অন্যান্য জুনিয়র অফিসারের মূবে
এই লুটপাটের ঘটনা শুনি।

এরপর বঙ্গভবন থেকে আদিষ্ট হয়ে বালেদ মোশাররফ দিনভর বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক সংস্থা, ইউনিট ও সাব-ইউনিটের প্রতি একের পর এক নির্দেশ জারি করছিলেন। তখনকার মতো সব কিছুরই লক্ষ্য ছিল বিদ্রোহের সাফল্যকে সংহত ও অবৈধ মেশতাক সরকারের অবস্থানকে নিরম্প করা। অভ্যুথানকারীদের পক্ষে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ওরুত্বপূর্ণ এই কাজগুলো সম্পাদন করা হয়েছিল সেদিন। ১৫ আগস্টের অভ্যুথান-পরবর্তী সময়ে সেনাসদরের কোনো ভূমিকা ছিল না বলাটাই সঙ্গত হবে। প্রকৃতপক্ষে সেনাসদরের কারে ওরুত্বপূর্ণ অকলার আয়ার হতে জারার্টারে অবস্থান করে সিজিএস-কে সাহায্য-সহযোগিতা করছিলেন।

# সামরিক শৃত্যলা বিপর্যন্ত

১৫ আগস্ট বালেদ মোলাররফ সেনাপ্রধানের নির্দেশে বঙ্গন্তবন, রেডিও স্টেলন, টিভিকেন্দ্র, বিমানবন্দর, বিদ্যুৎকেন্দ্র, টেলিফোন এয়েচয়, তিতাস ল্যাসের ট্রালমিলন সেন্টার ইত্যাদি নাজুক এলাকাগুলোতে আমার অধীনস্থ ৪৬ বিপেড থেকে সৈন্য মোতায়েন করেন। দুপুর বারোটার দিকে বঙ্গন্তবন থেকে সেনাপ্রধান শক্তিপ্রাহ ফোন করলেন সিজিএস খালেদ মোলাররফকে। সেনাপ্রধান বললেন, অভ্যুত্থানকারীদের ট্যাঙ্কওলোতে গান অ্যামুনিশন নেই। তিনি আামুনিশন ইস্যুর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন সিজিএস-কে। থালেদ মোলাররফ তার নির্দেশ্যতে। রাজেশ্রপুর অর্জন্মাস ভিগোকে আামুনিশন ইস্যুর অর্জার দিলেন। অভ্যুত্থানকারীদের ট্যাঙ্কওলোতে যে গান আামুনিশন ছিল না, এই প্রথম সেটা জানতে পারলাম আমরা।

ক্যান্টনমেন্টে তবন বিশ্বাল পরিবেশ। দুটি রেজিমেন্ট চেইন অফ ক্যান্ডের সম্পূর্ণ বাইরে। রশিদ-ফারুকের সঙ্গে হাত মেলানোর যেন একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। ক্যান্টনমেন্টে সে সময় ৪৬ ব্রিণেড ছাড়াও ছিল লগ এরিয়া, আর্টিলারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সিগন্যাল ক্যান্ডের বিভিন্ন ইউনিট ও সাব-ইউনিট। আমি এদের সিও এবং ওসিদের ডেকে বললাম, "সামরিক আইনমাফিক আপনারা অবশাই চেইন অফ ক্যান্ডের অধীনে থাতবেন। এর বাইরের কোনো নির্দেশ আপনারা মানবেন না।" তারা স্বাই আমার উপদেশের প্রতি সম্বতি জানালেন। এভাবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ক্যান্ড ও শৃক্ষলা ধরে রাঝার চেষ্টা করি আমি। তা না হলে এদের অনেকেই হয়তো বিদ্রোহীদের প্রতি প্রকাশ্য আনুগত্য থীকার করে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতেন।

দৃপুরে থবর পেলাম, কৃমিল্লা থেকে অনেক সৈন্য কোনো নির্দেশ ছাড়াই সিভিদ বাস ও ট্রাকে করে অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে যোগ দিতে চাকায় আসছে। কৃমিল্লার বিগেড কমাভার তথন কর্নেল আমজাদ আহমেদ চৌধুরী পেরে মেজর জেলারেল অব.)। তিনি র্য়াঙ্কের দিক থেকে আমার সমকক্ষ, কিন্তু বয়স ও চাকরিতে অনেক সিনিয়র। তাঁকে আমি অনুরোধ করলাম সৈন্যদের চাকায় আসতে না দিতে। আরো বলগাম, আর্মি হেড কোয়াটার ছাড়া কারো নির্দেশ না মানতে। যে করে হোক চেইন অফ কমাভ রক্ষা করার অনুরোধ জানালাম তাঁকে। কর্নেল আমজাদ আমার সঙ্গে একমত হয়ে সেমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানালেন। অনেক সৈন্য অবশা ততোকণে ঢাকায় পৌছে গিয়েছিল। অনেকে ছিল পথে।

দুপুরের খাসার সেতে নিকেল চারটায় বাসায় ফিবলাম। মিনিট পনেরো বাসায় ছিশাম এসময়। এরি মধ্যে আকস্মিকভাবে হাজির হলেন ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থানরত আরেকটি হেড কোয়ার্টারের কমান্ডার। যতদূর মনে পড়ে, তাঁর অধীনে দুটি রেজিমেন্ট ছিল। ব্যাক্তে আমার সমপর্যায়ের হলেও চাকরি জীবনে আমার অনেক সিনিয়র ছিলেন তিনি। শফিউক্যাহ-জিয়ার সমসাময়িক। সম্পর্কে তিনি ছিলেন আমার আজীয়। আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি সম্পূর্ব অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, 'I surrender my command to you, please tell me about my next orders.' আমি তো হওড়য়। এরকম পরিস্থিতির সম্মূর্বীন হওয়া দূরে থাক, গুনিও নি কখনো। বিদ্রোহ ও হত্যাকাও ঘটার দশ ঘটা পরও ভয় ও উত্তেজনা আছের করে রেখেছিল অফিসারটিকে। ১৫ আগস্ট সকাল থেকে পরবর্তী সপ্তাহ খানেক প্রায় সব সিনিয়র অফিসারের মানসিক অবস্থাই ছিল এরকম। সামল্লিক শৃত্যলা সম্পূর্ণ বিপর্বন্ত হয়ে পড়েছিল। নিরাপন্তাহীনতা গ্রাস করে ফেলেছিল অধিকাংশ অফিসারকে। সেদিন সেনানিবাসের অবস্থা কেমন ছিল, তার ধারণা দেয়ার জন্যই এই ঘটনাটির উল্লেখ করলাম। কাউকে হয়ে করা আমার লক্ষ্য নয়।

সন্ধার দিকে মেজর ফাক্তক বঙ্গতবনের একটি শাদা রঙের মার্সিডিস চালিয়ে বিগেড হেড কোরার্টারে এলো। চোখে-মুখে বেশ একটা উদ্ধত ভাব। আমি বারাশ্দায় পায়চারি করছি। অপেক্ষমাণ অফিসাররা ঘিরে ধরণো ফারুককে। পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চাইলো তারা। ফারুক বোধহয় আমাকে শোনানোর জন্যই একটু উচু গলায় বললো, "আমাদের সঙ্গে কোট উইলিয়ামের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আছে। কেউ যদি হঠকারী কোনো উদ্যোগ নিতে চেটা করে, তাহলে কোট উইলিয়াম খেকে আমাদের সহযোগিতা প্রদান করা হবে।" উল্লেখ্য, কোলকাতায় অবস্থিত ফোর্ট উইলিয়াম ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্তের হেড কোরার্টার। ফারুক আরো জানালো, বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ড নিয়েছে। আমার মনে হলো, মেজর ফারুক সন্থাবা প্রতিপক্ষকে হতোদাম করার জন্যই এই Psychological warfare-এর আশ্রয় নিয়েছে।

সারাটা দিন একটা উদ্বেশ স্বার অনিক্য়তার মধ্যে কাটলো। রাতে ঘোষিত কেবিনেটের সদস্যদের নাম খনে হতবাক হয়ে গেলাম। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ যে অবৈধ মোশতাক সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন, সেটা বিশ্বাস করতে কট্ট হচ্ছিল। জাতির স্থপতিকে হত্যা করে অভ্যুত্থানকারী সেনাসদস্যদের ক্ষমতা দখদ করার কয়েক ঘণ্টা পরই আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এহেন বিশ্বাসঘাতকভায় চরমভাবে হতাশ হলাম।

সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ১৫ আগস্ট সারাদিন আমার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টাব আব প্রথম বেঙ্গলের ইউনিট লাইনে কাটান। রাতেও সেখানেই রয়ে যান তিনি। নিরাপন্তার জন্য আমরা দু'জনই প্রথম বেঙ্গলের সেনাদের সঙ্গে রাত্রিয়াপন করি। সিজিএস-কে এসময় খুব চিন্তাক্রিষ্ট দেখাছিল। তিনি থারবার বলছিলেন, বঙ্গবছুকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ নেতাদের যে অংশটি ক্ষমতা দখল করেছে তাদের প্রতি আনুগত্য স্থাপন করা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তিনি বললেন, এই বেঈমানগুলাকে যতো শিগগির উৎখাত করা যাবে জাতির ততোই মঙ্গল। সম্ভাব্য শল্পতম সময়ে হত্যাকারী ও তাদের মদদদাতা রাজনীতিকদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশ পরিচালনার পরিবেশ সৃষ্টি করা এখন আত কর্তব্য। খালেদ মোশাররক আরো বললেন, পরিছিতি এখন সম্পূর্ণ ঘোলাটে। পক্ষ-বিপক্ষ বোঝা দুরুহ হয়ে পড়েছে। এর জনা সমধ্যের প্রয়োজন। এই মুহূর্তে কোনো ভূল পদক্ষেপ নেয়া আজ্ব্যাতী পদক্ষেপের শামিল হবে বলে মত দিলেন তিনি। তার কথায় যুক্তি ছিল বলে আমিও একমত হলাম। পরদিন অর্থাৎ ১৬ আগস্ট সঞ্চালে সিজিএস সেনাসদরে চলে গেলেন। তিনি তার নিজম্ব দায়িত্ব পালন তক্ষ করপেন। ব্রিগেড হেড কোয়াটারের দায়িত্ব শাভাবিকভাবেই আবার আমার কাছে ফিরে এলে।

#### অবৈধ খুনি সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ

১৬ আগস্ট বিকেলের দিকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব ভোফায়েল আহমেদের ধানমন্তির বাসায় গেলাম। তাঁকে আমি একজন বিচক্ষণ ও দুরদর্শী নেতা বলে জানতাম। মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে যনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ হয়েছিল। তো, ভাবলাম তাঁর কাছে যাই। গিয়ে বলি, আওয়ামী পীগের নেতারা এটা কি করলেন! তোফায়েল আমাকে দেখে **অবাক হলে**ন ধুবই। অবাক হওয়ারই কথা। কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম প্রচণ্ড নিরাপন্তাহীনতায় ভূগছেন তিনি। আমাকেও যেন একটু অবিশ্বাস করছেন মনে হলো। আমি তাঁকে আশ্বন্ত করে বললাম, ডিমি ইচ্ছে করলে আমার বাসায় এসে থাকতে পারেন। তোফায়েল সবিনয়ে বপলেন, তেমন প্রয়োজন মনে করলে আমার বাসায় যাবেন তিনি, তবে এখন নয়! ঘণ্টাখানেও তার বাসায় ছিলাম। পরে তনেছি, আমি যে তোফায়েল আহমেদের বাসায় গিয়েছি একবা ধকাশ পাওয়ায় রাতে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। মেজর ডালিম, নুর, শাহরিয়ার, শেফটেনাা-ট মাজেদসহ অন্যরা তোফায়েল আহমেদের ওপর সমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে জানতে চায় আমার নঙ্গে তার কি কথা হয়েছে। সেরকম কোনো ৰূপা হয় নি--- একপা বারবার বলার পরও ডালিম এবং ডার দহযোগীরা তার ওপর অব্যাহত নির্যাতন চালায়। তোফারেল আহমেদের ওপর অত্যাচারের এই খবর পেলাম রাতে। খুব অনুভাপ হচ্ছিল। আমি তাঁর বাসায় না গেলে হয়তো এই নির্যাতনের শিকার হতে হতো না তাঁকে।

মোশতাকের সহযোগী হত্যাকারীরা তোফায়েল আহমেদের আনুগত্য ও দমর্থন আদায়ের জনা তার ওপর প্রবল মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। তারা ভোফায়েল আহমেদের এপিএস শক্ষিকুল আলম মিন্টুকেও ধরে নিয়ে পিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালায় তাঁর ওপর। এক পর্যায়ে ঐ কর্তবাপরায়ণ তরুণ অফিসারটিকে ঠালে মাধায় গুলি করে হত্যা করা হয়।

শোনা যায়, অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন মাজেদ এই নির্মম কাঞ্চটি করে। হত্যাকারী ঐ অফিসারটি এখনো সরকারি চাকরিতে (বেসামরিক পদে) বহাল রয়েছে। দুঃধজনক হলেও সতিা, সরকারি কর্মচারীদের অসংখ্য সংগঠন থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে এই অফিসারটির বিচারের ব্যাপারে কেউই সোচ্চার হন নি।

অক্যুথান-পরবর্তী কয়েকদিনে বিদ্রোহীরা ঢাকার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সোহরাওয়াদী উদ্যান ও বেডার কেন্দ্রে স্থাপিত নিজেদের ক্যাম্পণ্ডলোতে ধরে নিয়ে গিয়ে নিগৃহীত করে। বিদ্রোহীদের মৃল উদ্দেশা ছিল তাঁদের আনুগতা ও সমর্থন আদায় করা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার প্রচেষ্টাও ছিল। লাঞ্ছিত ও পারীরিকভাবে নিগৃহীত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট মৃত্তিযোদ্ধা ও আইনজ্ঞ আমিনুল হক। পরবর্তীকালে তিনি আটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছেন। আমিনুল হক পাক ফুরুবন্দি ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের মুদ্ধাপরাধ তদন্ত কমিশনের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। নিষ্ঠার সঙ্গে তদন্তের দায়িত্ব পালনকালে তিনি অভ্যুখানকারীদের দেশি-বিদেশি প্রভুদের বিরাগভাজন হরেছিলেন। এরই পরিণতিতে বিদ্রোহীদের হাতে তাঁকে নিগৃহীত হতে হয়। ডালিম, নূর, শাহরিয়ার ও মাজেদ—এরা তাঁর ওপর বর্বর নির্যাতন চালায়।

১৬ ও ১৭ আগস্ট ক্যান্টনমেন্টের পরিবেশ কিছুটা স্বাভাবিক ছিল। সবাই 
যার যার অফিসিয়াল কাঞ্চকর্ম করেছি। অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে কোনো
তৎপরতা দেখা গেলো না কোথাও। বেতারে মোশতাক সরকারের প্রতি
সেনাপ্রধান ও অন্যান্য বাহিনীপ্রধানের আনুগত্য ঘোষণার পর এই দুটো দিন
মূলত সেনাপ্রধানের তত্ত্বাবধনে অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতি সংহত করার
কাজেই ব্যাপ্ত ছিলাম আমরা। চেইন অফ কমান্ত মানার স্বার্থেই এটা করতে
হয়েছে আমাদের। তবে অনেককেই অভি উৎসাহে অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে
সংযোগ বক্ষা করতে দেখা গেছে।

১৮ আগস্ট সেনাসদরে অনুষ্ঠিত এক মিটিংয়ে ভিজিএফআই-এর দায়িত্বপালনরত ব্রিগেডিয়ার রউফ ভোফায়েল আহমেদের বাসায় আমার যাওয়ার কথা সবাইকে অবহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ভোফায়েল সাহেবের বাসার সামনে আমার গাড়ি দেখা গেছে। এ কথা তনে সেনাপ্রধান ও উপপ্রধান উভয়েই আমাকে তিরস্কার করলেন। আমি যেন ভবিষ্যতে কোনো রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আর সম্পর্ক না রাখি, লে জন্য তাঁরা সাবধান করে দিলেন আমাকে। এই মিটিয়ের চেইন অফ কমাভ এবং পরবর্তী আর কোনো রক্তপাত ও সঞ্জাত এড়ানোর বিষয় আলোচিত হয়।

১৯ আগস্ট সেনাসদরে আরেকটি মিটিং হয়। বেশ উত্তপ্ত পরিছিতির সৃষ্টি হলো মিটিংৱে। সেনাপ্রধান সভায় ঢাকান্ত সকল সিনিয়র অফিসারকে তলব করেন। তিনি মেজর রশিদ ও ফারুককে সঙ্গে করে কনফারেল রুমে এলেন। বণ্ণেন, প্রেসিডেন্ট মোশতাকের নির্দেশে রশিদ ও ফারুক সিনিয়র অফিসারদের কাছে অভ্যত্মানের বিষয়টি ব্যাখ্যা করবে ৷ রশিদ তার বন্ধব্য তরু করলো। সে বললো, সেনাবাহিনীর সব সিনিয়র অফিসার এই অভাতানের কথা আগে থেকেই জানতেন। এমন কি ঢাকা বিগেড কমান্ডারও (অর্থাৎ আমি) এ বিষয়ে অবগত ছিলেন। রশিদ আরো দাবি করলো, প্রত্যেকের সঙ্গে আণেই তাদের আলাদাভাবে সমঝোতা হয়েছে। উপত্নিত অফিদারদের কেউই এই সর্বৈর মিথ্যার কোনো প্রতিবাদ করলেন না। একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না কেউ। কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারপাম না। নীরৰ থাকা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। ফারুক-রশিদের মিথো বক্তবা প্রতাখান করে আমি সেদিন বলেছিলাম, "You are all liars, mutineers and deserters. You are all murderers. Tell your Mustague that he is an usurper and conspirator. He is not my President. In my first opportunity I shall dislodge him and you all will be tried for your crimes." আমার কথা তনে তারা বাকাহীন হয়ে পড়ে এবং বিষপু মুখে বসে থকে।

পরবর্তী সময়ে জীবন বাঞ্চি রেখে সে কথা প্লাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি আমি।

যাই হোক, আমার তীব্র প্রতিবাদের মুখে মিটিং তক্র হতে-না-হতেই তেঙে গেলো। সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ উঠে গিয়ে তার কক্ষে চুকলেন। উপপ্রধান জিয়া অনুসরণ করলেন তাকে। আমি তখন শভাবতই বেশ উত্তেজিত। তাদের দু'জনের প্রায় পেছনে পেছনেই গেলাম আমি। সেনাপ্রধানের কক্ষে চুকতেই জিয়া আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "শাফায়াত, একেবারে ঠিক আচরণ করেছা ওদের সঙ্গে। একদম সঠিক কাজটা করেছো। কিপ ইট আগ। ওয়েল ভান!" উৎসাহিত হয়ে আমি তাদের দু'জনকে উদ্দেশ করে বললাম, "Sir. the way I treated the murderers you must talk to Mustaque in the same language and get the conspirator out of Bangabhaban."

দুর্ভাগ্যন্তনক হলেও সভ্যি, সেনাপ্রধান বা উপপ্রধান কেউই অবৈধ খুনি সরকারের স্বয়েষিত প্রেসিডেন্টকে সরানোর মতো সং সাহস অর্জন করতে পারেন নি। এই বিশাদ বার্ষতা তাঁদের উভয়ের ওপরই বর্তায়।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলতে হয়, ১৫ আগস্ট থেকে মেজর জেনারেল শক্তিজ্ঞাহ যতোদিন সেনাপ্রধান ছিলেন (অর্থাৎ ২৪ আগস্ট পর্যন্ত) তাঁকে এবং মেজর জেনারেল জিয়াকে প্রায় সর্বক্ষণ একসঙ্গে দেখা গেছে। একজন যেন আরেকজনের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে ছিলেন।

# ১৫ আগস্টের অদ্যুখান কেন হরেছিল?

আজা একটি প্রশ্ন বহু লোকের মনকে আলোড়িত করে, অনেকে আমাকেও জিগোস করেন, ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থান কেন হয়েছিল। তৎকালীন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক একাধিক কারণের উল্লেখ করবো না আমি। সে দায়িত্ব রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং ইতিহাসবিদদের। নিজের যে পরিমণ্ডলে আমার অবস্থান ছিলো, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো আমার বক্তব্য।

আমি পেছন ফিলে দেখি, দেনাবাহিনীতে মুক্তিলোকা ও অমুক্তিয়োকা অফিসারদের মধ্যে একটা রেষারেবি ছিল। কিছুসংখ্যক অমুক্তিযোদ্ধা অফিসার, যারা মূলত যুদ্ধ শেষে পাকিস্তান প্রত্যাগত, তারা মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সহাই করতে পারতেন না। বয়েকজন সিনিয়র অমুক্তিযোদ্ধা অফিসার বাংলাদেশে প্রভ্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের বিক্লচ্চে একের পর এক ষড়যন্ত্র ও চক্রাম্ভের জাল বিতার করতে তরু করেন। দুঃবজনক হলেও সত্যি, বঙ্গবন্ধুর মহানুভবভায় তারা রাষ্ট্রীয় ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। তাদের ষড়যন্ত্রের প্রধান লক্ষাই ছিল চরিত্র इनरनत्र याधारम भिनियत मुख्तियाका जिक्सादामत यशम रक्षक महिरय ওরুত্পূর্ণ পদওলো দখল এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ন্ত করা। আমার মতো একজন মাঝারি র্যাঙ্কের অফিসারও তালের ঘূণ্য ষড়যন্ত্র থেকে রেহাই পায় নি। চক্রান্তকারীরা সুকৌশলে রাষ্ট্রপ্রধানকে পর্যন্ত জড়িত করতে দ্বিধা বোধ করে নি। এরকম দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করলে পাঠকবৃন্দ বুঝতে পারবেন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র কোনু পর্যায়ে পিয়ে পৌছেছিল। প্রথমবার আমাকে চিহ্নিত করা হয় গোপন সশব্ব সর্বহার। পার্টির সমর্থক হিসেবে এবং ধিতীয়বারে সূতা চোরাচালানির পৃষ্ঠপোষকরণে। কিন্তু কোনো অভিযোগেই আমাকে ভারা ফাঁসাতে পারে নি

পঁচানরের ধ্বেক্রয়ারি মাস। আমি ব্রিগেড নিয়ে সাভার এলাকায় ট্রেনিংরে ব্যপ্ত। আকস্মিকভাবে একদিন বঙ্গবন্ধু আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর বাসভবনে। ৩২ নম্বরের তিন তলায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে কোনো ভূমিকা হাড়াই তিনি বললেন, "তোমার বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ আছে। আমি নিজেই ইনডেস্টিগেট করবো বলে তোমার চিক্ষ বা ডেপ্টি চিক্ষ কাউকেই বিষয়টা জানাই নি। ভার প্রয়োজনও নেই। তোমার ওপর আমার সম্পূর্ণ আছা আছে বলেই আমি নিজে এর ভার নিয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে মিথাা রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে।" হতবাক হয়ে জিগোস করলাম, "সাার, অভিযোগটা কি?" জবাবে বঙ্গবন্ধু জানালেন, একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাকে বলেহেন, সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর মাত্র এক সঞ্জাহ আগে নাকি ভার সঙ্গে আমার গোপন বৈঠক হয়েছে। অভিযোগটি একেবারেই ভিত্তিহীন ছিল

বলে আমি জাের গলার কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে তা অস্বীকার করি। বলতে ছিধা নেই, সিরাজ সিকদারের সঙ্গে আমার কথনা পরিচয় বা দেখাও হব নি। তথু নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন আমার কাছে। বসবদ্ধ আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও বিশ্বাস করতেন। আমার শশন্ত জবাব শোনার পর তিনি বললেন, 'Go back to your duties, you need not talk about this episode to anyone. The chapter is closed and sealed'. এবার আমার পালা। আমার বারবার অনুরোধের পর বসবদ্ধ সাবেক প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকীর নাম বললেন, যিনি এই মিথো তথা তাঁকে দিয়েছিলেন। আমার জানা ছিল, সেই বিচারপতি সাহেবের এক ঘানার্ড আত্মীয় তখন পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে (এসবি) কর্মরত ছিলেন, খুব সম্ভব ঐ সংস্থাটির প্রধান হিসেবে।

বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, এসবি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) ও ডিব্রুএফআই (ডাইরেটরেট জেনারেল ফোর্সেস ইন্টেলিজেল) উভয়ে মিলেই এটা করেছে। হিসেবও খুব সহজেই মিলে গেলো। ডিব্রিএফআই প্রধান ছিলেন ব্রিগেডিয়ার রউফ। তারই পৌরোহিতো ঐ সংস্থাটির অমুক্তিযোক্তা অফিসাররা এসবি প্রধানের সর্বাত্মক সহযোগিতায় এরকম একটা নির্দ্ধলা মিখ্যে রিলোট তৈরি করেন। বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য তারা একজন সর্বজনশ্রক্তের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে ঐ রিপোর্ট বঙ্গবছুর গোচরে আনেন। কী খুণ্য হিংসাত্মক মানসিকতা।

ব্রিগেডিয়ার রউফ ও তার সহযোগীরা ঐ কাল্পনিক অভিযোগের জাপ ফাদতে শুরু করেন সিরাম্ব সিকদারের মৃত্যুর পরদিন থেকেই। সেদিন খুব ভোরে ডিজিএফআই-এর দু'জন অমুক্তিযোদ্ধা অফিসার মেজর (পরে ব্রিগেডিয়ার অব.) দৌলা ও আমার সতীর্থ মেজর (পরে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদৃত) মাহমুদ-উল হাসান আকম্মিকভাবে আমার সঙ্গে দেখা করতে অফিসে আসেন। আলাপচারিতায় তারা মূলত সিরাজ সিকদারের মৃত্যুতে আমার 'ব্যক্তিগত' প্রতিক্রিয়া জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে বল্পনিষ্ঠ মূল্যায়নের জন্য এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই আমি। বিষয়টি পাকিন্তানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান পোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং তার সহযোগী অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থায় চাকবি করেছেন এমন বাঞ্জাল অফিসারদের বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে, বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগে নিয়োগ সংক্রান্ত। পাকিন্তান সেনাবাহিনীতে কেবল সেই ধরনের বাঞ্জাল অফিসারদের গোয়েন্দা বিভাগে কান্ত করার স্থোগ দেয়া হতো, যারা কি না নিষ্ঠার সঙ্গে স্বজাতি (অর্থাৎ বাঞ্জালি) সেনা কর্মকর্তা ও মাজনীতিকদের সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা নানা ধরনের রিলোর্ট দিতে উৎসাহ বোধ করবে। তাই বাঞ্জালির স্বাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে মনেপ্রাণে ভিনুমত পোষণকারী অফিসাররাই বিভিনু গোয়েন্দা পদে নিযুক্তি লাভ করতেন।

পাকিস্তানি প্রভূদের তৃষ্ট করতে ভারা অনেশ্ব নিচে নামতেও বিধাবোধ করতেন না। এর থেকে বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, রাজনৈতিক নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র মৃতিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে পাক গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের আত্তীকরণ, বিশেষত গোয়েন্দা সংস্থায় তাদের নিয়োগদান কতোটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছিল? ঐসব গোয়েন্দা কর্মকর্তা কতোটুকু আনুগতা সহকারে নতৃন নিয়োগদাতা বাংলাদেশ সরকারের অনুকূশে কাজ করেছিলেন, সেটা ছিলো প্রশ্নসাপেক। মৃত্যিযুক্ক ছিল একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ। গোলটেবিল বৈঠক করে তো আর বাংলাদেশ বাধীন হয় নি!

থিতীয় ঘটনাটি পঁচান্তর সাপেরই মে মাসের। তারিঘটা মনে নেই। রাত তখন এগারোটা। ভেপুটি চিও মেজর জেনারেল জিয়া ফোন করে আমাকে তার বাসায় যেতে বললেন। আমাকে দেখা মাত্রই জিয়া বললেন, পোয়েনা স্তের খবর অনুযায়ী বসবন্ধ ঠাকে জানিয়েছেন যে আমার অধীনন্ধ একটি ইউনিটের স্টোর ক্ষমে চোরাই সূতা পাচারের জন্য মজুদ রাখা হয়েছে। আর সেই সূতা ভর্তি স্টোর ক্রম থেকে ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন পর্যন্ত পুরো রাস্তা ঐ ইউনিটের সৈনিকেরা পাহারা দিছে। ধসবন্ধ ভেপুটি চিফকে অনুসন্ধান-সাপেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বাবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

এটা একটা অতি গুরুতর অভিযোগ। আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। আমি বিগেডিয়ার রউক্কের সঙ্গে Confrontation-এর সিদ্ধান্ত নিলাম। অনেক বাকবিত্তার পর ঠিক হলো, আমার দু'ল্পন কমান্তিং অফিসার আর বিগেডিয়ার রউফের পক্ষে তার অধীনত্ব মেল্পর মাহমুদ-উল হাসান (এখন মেল্পর লোরেল ও রাষ্ট্রদৃত) একসঙ্গে স্টোর রুমটি পরিদর্শনে যাবে। পরিদর্শন শেষে আমার দুই অফিসার স্থে. কর্নেল (পরে বিগেডিয়ার অব.) আমিনুল হক্ ও লে. কর্নেল (পরে মেল্পর লেনারেল ও রাষ্ট্রদৃত) হারুন আহমেদ চৌধুরী ভেপুটি চিক্টের বাড়িতে এসে রিপোট করলেন, কথিত সেই স্টোর রুমে একগাছি সুতাও পাওয়া যায় নি। স্টোর রুমটি গুরু Firing Target-এ ঠাসা। আর রান্তার প্রহরা সম্পর্কে তারা জানালেন, কোম্পানিওলো Night Training-এ ব্যক্ত, তারা রাত্তা জুড়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সঙ্গত কারণেই মেল্পর মাহমুদ-উল হাসান আর ভেপুটি চিক্টের বাসায় ফিরে আসেন নি। আর বিগেডিয়ার রউক তো অনেক আগেই ব্যক্ততা দেখিরে সরে পড়েছেন।

ব্রিগেডিয়ার রউষ্ণ ও তার সহযোগীদের মিথ্যাচারের কোনো সীমাপরিসীমা ছিল না। "To make mountain out of a mole hill" প্রবাদটিকেও হার মানিয়েছিল তারা। মৃক্তিযুদ্ধ ও মৃক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তালের অনেকেরই ছিল প্রবল বৈরী মনোভাব। মৃক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বহুদিলেও শালিত হিংসা-বিদ্বেদ্ধার ঘৃণার চরম প্রকাশ তার ঘটিয়েছিলেন পরবর্তীকালে চয়্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকাকের পর। মৃক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষের কারণে জিয়া

হত্যাকাপ্তকে উপলক্ষ করে কতিপয় অমুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র অফিসার এরপাদের নেতৃত্বে তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের ফাঁসি, জেল ও চাকরিচ্যুত করেই এরপাদ ও তার পোষ্য ঐ অমুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র অফিসাররা সম্বৃষ্ট হতে পারে নি। প্রেসিডেন্ট থাকাকালে এরপাদ এক অদিখিত নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও নিকট আশ্বীয়দের সেনাবাহিনীর অফিসার কোরে যোগদান নিষিদ্ধ করেছিলেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধার মতো কর্নেণ (অব.) শওকত আলী এমপির এবং আমার ছেলেও সামর্বিক বাহিনীতে যোগদান করা থেকে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে একান্তরে পরান্তিত পাকবাহিনীর দোসরদের সম্ভানদের জন্য সেনাবাহিনীর দুয়ার অব্যান্তিত করা হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এরশাদ বাংলাদেশে আগ্যমনের পর আর্মি হেভ কোয়ার্টার-এর প্রথম কনফারেলে মুক্তিযোদ্ধাদের দুই বছরের সিনিয়রিটিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

সিনিয়র অমুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র আমাকে ব্যতিব্যপ্ত করে রাখে। এই অবন্তিকর পরিবেশে ক্রমণ সামরিক বাহিনীর চাকরিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতে থাকি আমি। এমনি পরিস্থিতিতে পঁচান্তরের স্কুলাই মাসের কোনো একদিন সেনাপ্রধান টেলিফোনে আমাকে বঙ্গবন্ধর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। তিনি জানালেন, বঙ্গবদ্ধ আমাকে তার এমএসপি করতে চান। সেনাপ্রধান আমাকে বঙ্গবদ্ধর কথায় রাজি হয়ে যেতে বললেন। সে রাডেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করণাম। বঙ্গবন্ধু আমাকে এম,এস,পি-র দায়িত্ব নিতে হবে বলে আশ্বাস দিলেন, অনতিবিলমে তিনি আমাকে মেজর জেনারেল রাজে পদোনুতি দেবেন। বঙ্গবন্ধ আরো জানালেন, এমএসপি-র র্যান্তকে ইতিমধ্যেই উন্নীত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধ বোধহয় আবেণের বশেই ঐ প্রতিশ্রুণতি দিয়েছিপেন আমাকে। কারণ কর্নেল ব্যাঙ্কের একজন অফিসারকে রাভারাতি মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দেয়াটা বিধিবহির্ভৃত। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বঙ্গবন্ধ হয়তো সামগ্রিক নিয়মকানুন সম্পর্কে ততোটা ওয়াকিবহাল ছিলেন না। আমাকে খিরে অমুক্তিযোগ্ধা অফিসারদের অব্যাহত চক্রান্তের কথা শ্বরণ করে আমি এই স্পর্শকাতর পদে যোগদান করতে অত্যন্ত বিনীতভাবে অপারণতা প্রকাশ করি। মনে হলো বা বন্ধু এতে করে একটু মনোক্ষুণ্র হলেন। ভোফায়েল আহমেদ তবন রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক সচিব। তিনিও আমাকে ঐ পদে যোগদানের অনুরোধ করেন। কিন্তু আমি সবকিছ বিবেচনায় নিয়ে আমার সিদ্ধান্তেই অটল থাকণাম। এছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না।

# তিরস্বারের বদলে পুরস্কারের পরিণক্তি

অমৃক্তিযোদ্ধা সিনিয়র কিছু অফিসার সরকার ও সেনাবাহিনী দু জায়গাতেই একটা পরিবর্তন চাচিহলেন। বিভিন্ন সময় তাদের বিভিন্ন উন্ধানিমূলক কথাবার্তা ও কর্মকাও অসন্তুষ্ট ও বিভ্রান্ত জুনিয়র মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের প্ররোচিত করতো। সরকারের বিভিন্ন বার্থতা আর দুর্নীতির অভিযোগে সাধারণ মানুষের মতো সেনাবাহিনীতেও কিছুটা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। তবে সেনাবাহিনীর নিয়ম-শৃঞ্জলা তঙ্গ করে জঘন্য একটি হত্যাকাতের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের জন্য এগুলো কোনো অজুহাত হতে পারে না। সেনাসদস্যদের মধ্যে এরকম একটি প্ররোচনার ঘটনা এই প্রসাদে উল্লেখ করা যেতে পারে।

'৭৪ সালের শেষ দিকের কথা। মেজর ডালিমের সঙ্গে প্রভাবশালী আওয়ামী দীগ নেতা গাঞ্জী গোলাম মোজদার একটি পারিবারিক দকের সুন্যোগ নিয়ে ঘটনার পরদিন ডদানীস্তন কর্নেল এরশাদ ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের মতলব আঁটেন। বিশৃষ্কলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি একদল ডরুণ অফিসারকে নেতৃত্ব দিয়ে ভৎকালীন সেনা উপপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়ার অফিসে যান এবং ঐ ঘটনায় সেনাবাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপের দাবি করেন। অথচ কর্নেল এরশাদ তখন এজি (অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল), অর্থাৎ সেনাবাহিনীর সার্বিক শৃক্ষপা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। আমি এ ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

সেনা উপপ্রধান তাৎক্ষণিকভাবে কর্নেল এরশাদের ঐ অযৌক্তিক দাবি প্রত্যাখ্যান করে তাঁর দায়িত্বেধ সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। বিদ্রোহতুলা এই আচরণের জন্য জিয়া কর্নেল এরশাদকে তীব্র ভাষায় তিরক্ষার করে বলেন, তার এই অপরাধ কোর্ট মার্শাল হওয়ার যোগ্য। এ ঘটনার জন্য ঐদিনই বিকেলে বঙ্গবন্ধ তাঁর অফিসে সেনাপ্রধান, উপপ্রধান, কর্নেল এরশাদ এবং আমাকে তলব করেন। এরশাদের আচরণের জন্য উপস্থিত সবাইকে কঠোর ভাষায় ভর্নসনা করেন তিনি। এরপরও সাবেক সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ কর্নেল এরশাদের বিরুদ্ধে কোনো শৃত্যধামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ তো করলেনই না, বরং তাঁর প্রিয়ন্ডাক্তন এই কর্নেলকে কয়েকদিন পরই পিল্লিতে পাঠিয়ে দিলেন উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য। অল্ল কয়েকদিন পরই নিয়ম-বহির্ভৃতভাবে Supernumery Establishment-এ থাকা অবস্থায় তার পদানুতিরও ব্যবস্থা করেন। কর্নেল থেকে ব্রিগেডিয়ার হয়ে গেলেন এরশাদ।

আমার ধারণা, এরশাদ ছিলেন পাকিস্তানের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর (ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেল) আশীর্বাদপুটদের অন্যতম প্রধান। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে তিনি অস্তত চারবার বিমানযোগে বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী (?) পাকিস্তান থেকে রংপুরে তার বাড়িতে পাঠান। আটকে-পড়া বাস্তালি সামরিক অফিসাররা তখন তো বিভিন্ন বন্দিলিবিরে নানারকম সুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। তখন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে কোনো নিয়মিত বিমান চলাচলও ছিল না। অনিয়মিতভাবে চলাচলকারী আইসিআরসি (আন্তর্জাতিক রেডক্রস)-এর ভাড়া করা প্রেনে এরশাদ সাহেবের সেসব জিনিসপত্র পাচার করের অপারেশন চালানো হয়। পাক বন্দিশিবিরের

ভণাকথিত বন্দি এরশাদের পক্ষে ISI-এর প্রত্যক্ষ তন্ত্যাবধান ও সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া এধরনের কাজ করা কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। আমার জানা মতে, আটকে-পড়া প্রায় বারোপ' অফিসারের আর কারোরই তার মতো সুযোগ পাওয়ার সৌভাগ্য হয় নি। এরশাদের ওইসব জলারেশনে তৎকালীন সেনাপ্রধান ক্ষেত্র জেনারেল শফিউন্তাক্ত পুরো সহযোগিতা করেছেন। শফিউন্তাক সাহেব তার এডিসির মাধ্যমে হেলিকন্টারে করে সেই সব মালামাশ রংপুর পাঠাতেন এবং আমাকে সেগুলো বাড়িতে পৌছে দেয়ার জন্য পাড়ির ব্যবস্থা করতে হতো। আমি তথন রংপুরের ব্রিপেড কমাভার।

নরলাদ সম্পর্কে বলার আরো রয়েছে। অভিযোগ শোনা যায়, মৃতিযুদ্ধের সময় তিনি একাধিকবার বাংলাদেশে আসেন এবং যুদ্ধে যোগ দেয়ার সুযোগ থাকা সন্ত্বেও পাকিস্তানে ফিরে যান। এ কারণে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসারদের সেনাবাহিনীতে আর্দ্রকরণের জন্য যে নীতিমালা প্রণয়ন করেন, সে অনুযায়ী তার চাকুরিচাতি হওয়ায় কথা। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যায়া বাংলাদেশে এসে যুদ্ধে যোগদানের সুযোগ থাকা সন্ত্বেও পাকিস্তানে ফিরে গেছেন, তাদেরকে এই নীতিমালা অনুযায়ী চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। জনা পঞ্চালক অফিসারকে এ কারণে চাকুরি হায়াতে হয়। কিন্তু একই অপরাধে অভিকৃত্ত হওয়ায় পরও এরশাল চাকুরিচাত তো হনই নি, বরং প্রমোশনসহ এজি (আ্যাডজুটেন্ট জেনারেশ) পদে অধিষ্ঠিত হন। এর পেছনে তৎকালীন সেনাপ্রধান ও আওয়ামী যুবলীদের একজন প্রভাবশালী নেতার বিশেষ ভূমিকা ছিল। একই বিষয়ে এ দুইমুশ্বো নীজিতে সেনাবাহিনীর অভিসাররা খুবই বিশ্বিত ও কৃত্ত হয়েছিদেন তখন।

অমৃতিযোদ্ধা সিনিরর অফিসারদের অনেকেই নিরপ্তর চক্রান্ত ও মিথ্যাচারে লিগু ছিলেন। কিন্তু মৃতিযোদ্ধা সিনিয়র অফিসাররাও তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। তারা ভাদের সংগাত্রীয় (অর্থাৎ মৃতিযোদ্ধা) জুনিয়র অফিসারদের কৃত অনেক বিশৃত্যলার ঘটনা অনেক সময়ই আড়াশ করে রেখেছেন, যার ফলে উচ্চেঙ্গলতা উৎসাহিত হয়েছে। এরকমই একটি ঘটনার কথা এখনে বদছি।

চুয়ান্তর সালের মধ্য এপ্রিলে ঢাকার ব্রিগেড কমান্তার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ইই আমি। তার আগে আমি রংপুর ব্রিগেডের দায়িত্ব পালন করছিলাম। ঢাকায় আসার কিছুদিন পরই অন্য অকিসারদের মুখে তনি, মেজর ফারুক এর আগে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের শেষদিকে একটি অন্তান্থানের চেটা করে বার্থ হন। তার সমর্থনে কুমিলা থেকে সৈন্য দল ঢাকায় আসার কথা ছিল। কিছু সেই সেনাদশ শেষ পর্যন্ত ঢাকায় না আসায় ফারুকের অন্তাপ্তান পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। উল্লেখ্য, তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ট্যান্থ ছিল মান্র তিনটি। সেই তিনটি ট্যান্থই করা করে অন্তাথানের ফলি এটেছিল ফারুক। তার এই পরিকল্পনা ভেল্ডে যাওয়ার পর সেনাবাহিনীতে তা ফাঁস হয়ে যায়। উর্ধেতন

অধিসাবদের নবাই ফারুকের অন্তাহান সংগঠনের ফদির কথা জানতেন।
কিছু বিশ্বরের বাণপার, এজন তার বিভাছে কোনো শান্তিমূলক ব্যবহা নেয়া
হয় নি। আরো আচর্থের ব্যাপার, ১৯৭৪ সালে মিসরের কাছ থেকে ৩৬৬৬নে
নিদর্শন হিসেবে ৩২টি ট্যান্ধ পাওয়ার পর গঠিত ট্যান্ধ কেজিমেন্টটি সেই
ফারুকের দারিছেই ঢাকায় মোভায়েন করা হয়। ট্যান্ধ কেজিমেন্টটির
মোভারেন সেনাপ্রধানের ভূল নিজান্তেরই পরিচয়ক। উল্লেখ্য, ঢাকা ও তার
পার্থবর্তী এলাকা ট্যান্ধ যুক্তের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। ১৯৭১ সালের
মুক্তিমূদ্ধের ইভিশ্বনত দে কপাই বলে। মুজিবুদ্ধে উল্লেখযোগা ট্যান্ধ যুজভালা
হয়েছে যালার, হিন্দি, কুমিল্লা এসব এলাকার। সেনাপ্রধানের এই ভূল
সিজান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমভানিজু ষভ্যন্তকারী ভাইসারকা পরবর্তীকালে
বিদ্রোহ ও হত্যায়ঞের মাধ্যমে রক্ত্রক্ষমতা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়

এভাবে বিভিন্ন সময়ে সামবিক বাহিনীতে সংঘটিত শ্বাপণ গুরুতর পরিপন্থী কালের কল্য তিবসাবের বদলে পারোকভাবে শুরুক্ত করা হয়েছে। এসব বিশ্বহলার ধারাবাহিকভাই পরবর্তী সময়ে বসবন্ধু হত্যাকারের ভিত বচনা করেছে।

# এ হত্যাকাও প্রতিয়োধ করা কি সম্ভব হিন?

অনেকেই প্রশ্ন করেন, ১৫ জাগস্টের হস্তাক্ত হতিরোধ করা সম্ভব ছিল কি লা। আমি মনে করি, এ হত্যাকাও প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল। সেনাপ্রধান এজন্য যথেওঁ সময় প্রেছেনেন ভিএমআই (পরিচালক, সামবিক গোরেন্দা পরিদক্তর) লে, কর্মেল (জর.) সালাধউজিনের ক্রয়ানুযারী সেলাপ্রধান এই বিদ্রোহির কথা তাঁর কাছ থেকে অবহিত হন বাভ প্রায় সাড়ে চাবসীয়। ভিএমআই এ ভহ্য পিয়েছিলেন ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমার বিরুদ্ধে এক কোর্ট আম এনকোরারির সময়। কল্ডেই প্রস্তিকে প্রমাণা বলে ধরা যায়। সেনাপ্রধান আমাকে কোন করেন সকাল প্রায় ছটীয়ে। ততান্দশে সর শেষ। জিএমআই বলেছেন, সেলাপ্রধান তাঁর উপস্থিতিতে একের পর এক ঢাকা সেনানিবালে অবস্থানতে প্রায় সর্ব ইউনিট ক্যাভাররের হিলেন)। তিনি সর্বশেষ কথা বলেন আমার অধীনপ্ত ইউনিট ক্যাভাররের ছিলেন)। তিনি সর্বশেষ কথা বলেন আমার সঙ্গে। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ভাষ্ফেণিক ব্যবহা প্রহণ না করায় প্রভাবে প্রায় দেও ঘটা মহামূল্যবান সময়ের অপচয় হয়। সেনপ্রধান আমাকে সতর্ক করতে বহেতৃক দীর্ঘ বিলৰ করেন। রট্রপতি কন্তবন্ধুর প্রাণ বন্ধার জন্য সময়মতো ক্রোর্স প্রতিনার কোনে। সুযোগাই তাই আমাব ছিল না।

বিতীয়ত, বঙ্গবজুর বাসভবনের নিরাপত্তায় নিয়োজিত দেনাদলের সঙ্গে ভাৎজণিকভাবে যোগাযোগ করে তাদেরকে অপ্রসরমান হও।কোরীদের প্রতিরোধ করার নির্দেশ দেয়া হেওো। কুমিলা ব্রিশেড থেকে আসা ১২০ জন সেল্সদস্যের একটি দল বস্ববন্ধ থাসতবনের প্রতিপ্রদায় নিয়েজিও ছিল। বিধি অনুযায়ী সেলাদলটির প্রশাসনিক দায়িত্ব পানার কথা একর স্টেশন কমান্তার লে, কর্মেল (অব.) হামিদের ওপর সার্বিক দায়িত্ব ছিল দল এরিরা কমান্তার এবং সেলাপ্রথানের বন্ধবন্ধর বাসন্তবন আক্রান্ত হল্মান্ত সমস্থানের বন্ধবন্ধর বাসন্তবন আক্রান্ত হল্মান্ত সমস্থানির বালাম্বর্ধর বাসন্তবন আক্রান্ত হল্মান্ত হল আনুমানিক ভারে পৌনে ছ'টার দিকে। সেলাপ্রধান শতিউল্লাহ রাভ সাঙ্গে চারটায়ে ববর পাওরার প্রপর্ধ রক্ষীদের কমান্তারকে ফোনে সম্ভর্ক করে দিলে অভ্যানকারীরা ভাদের একথা বোঝাতে পারতো লা যে, এটা একটা সামরিক অভ্যানকারীরা ভাদের একথা বোঝাতে পারতো লা যে, এটা একটা সামরিক অভ্যান । বিদ্যাহী অভিসাররা গার্ভদের বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয় যে পুরো সামরিক বাহিনীই এই অভ্যাথনের পেছনে রয়েছে। এটা মেনে নিয়ে গার্ভরা ভাই আর ভাদের বাধা দেয় নি। এখানে একটা বিষয় পরিকার হওর দরকার। বসবন্ধর ব্যক্তিগত বা ভার বানভবনের নিরাপস্তা বিষয় পরিকার হওর দরকার। বসবন্ধর ব্যক্তিগত বা ভার বানভবনের নিরাপস্তা বিষয় পরিকার হওর দরকার। বসবন্ধর ব্যক্তিগত বা ভার বানভবনের নিরাপস্তা বিষয় পরিকার হওর দরকার। বসবন্ধর ব্যক্তিগত বা ভার বানভবনের ভামান্ত ওপর ছিল না। সে দান্তিত্ব ছিল সেনাসদরের। আর সেনাসদর ঐ দায়িত্ব নান্ত করেছিল ক্মিন্তা ব্রিগেন্ডের সেনাদের ওপর।

তৃতীয়ত, ১৫ আগস্টের থিচোহ যে একদিনের মতুষপ্রেব ফসল ছিল না, সেটা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট। কিন্তু ফ্রিজিণফঅ'ই ও ডিএম'মাইসহ দেশের অন্যান্য সামগ্রিক ও বেসামধিক গোরেক সংস্থাওলো এ যভ্যন্তের কোনে। পূর্বাভাস বগবন্ধ বা সরকারকে দিতে পারে নি। এটা এভো বড়ো বার্থতা যে, কেনোমতেই তা মেনে নেয়া ধার না। বিদ্রোহ সংঘটিত ২ওয়ার থবৰ গাওয়ার দেড় ঘণ্টা পর সেনাপ্রধান আমাকে তা জানান। পরিস্থিতি দৃষ্টে ভাই মনে হয়, সর্বন্তরে ষড়হন্তটিকে ভাড়াল করার একটি প্রচন্ত্র চেষ্টা ছিল। বিশেষত আমার সম্পর্কে সুভা ঢোরাচালানি ও নিষিদ্ধ সর্বহারা পার্টির সংখ যোগসাজশের ভূয গোয়েন্দ: তথ্য অভি উৎসাহের সঙ্গে স্বয়ং রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করা হলেও বিদ্রোহ সংগঠন ও সরকার উৎখাতের মতে: একটি বিশাল ষভযন্ত্রমূলক ভৎপবতার কোলো আতাস গোয়েন্দা সংস্থাতলো পাব নি. এটা বিশাসবোগ্য - ই। উদ্ধেখা, ১৫ আগস্টের আগে বিভিন্ন সময়ে সেনাসদেরে অনুষ্ঠিত যেসৰ বৈঠাকে অমি উপস্থিত ছিলাম ভার কোনোটিতেই এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটতে পাৱে, সে সম্পর্কে আশহা প্রকাশ করা, ফিংবা সতর্ক থাকার কোনে আভাগ দেয়া হয় नि। প্রসঙ্গত একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৫ আগন্টের হত্যাকাধের মাস দুখেক আগে আমার ব্রিগেডের একমাত্র গোয়েন্দা ইউনিটটিকে অজাত কাবণে প্রত্যাহার করে দেয়া হয়। গোরেন্দ ইউনিটাটর ক্যান্তার ছিলেন মেজর শামসূজ্যমান।পরে কর্নেল অব.)। সেনাপ্রধান ঐ ইউনিটটিকে তার অধীনে দান্ত করেন। উল্লেখ্য, অন্যান্য ব্রিগেড কমান্তারের এধীনত্ব গোংকেলা ইউনিটগুলো বপাস্থানেই বহাল ছিল।

এর ফলে আমার ব্রিগেডের কোনো গোপনীয় তথা পাওয়া থেকে সম্পূর্বভাবে বঞ্চিত হই আমি।

#### সেনাৰাহিনীর শীর্ষপদে রমবদদ

২৪ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে সাডটার দিকে সেলা উপপ্রধান জিয়া আলক্ষণ উরি অফিসে ডেকে পাঠালেন। আমাকে কিছুক্রণ বসিয়ে রাখলেন জিনি। তার টেবিলে একটা রেডিও দেখলাম। একটু পর জিয়া সেটটি জ্বন করেলেন। তখন ববর হছিল। ববরে জানানো হলো, সেনাপ্রধান শকিউল্লাহকে প্রেক্ষণ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়েছে। সেনাপ্রধান করা হয়েছে উপপ্রধান জিয়াকে। তার স্থলে উপপ্রধান হয়েছেন ডবন দিল্লিডে অবস্থানরত ব্রিগেডিয়ার হসেইন মূহম্মদ এরশাদ। ঐদিনই রাভারাতি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করা হয় তাকে। নিভান্ত বন্ধ সময়ের মধ্যে দেশের বাইরে অবস্থানরত এক্সাদের এই দু দুটো বিধিবহির্ভ্ পদোনুতি এবং উপপ্রধানের পদ লাজের সম্বে ১৫ আগস্টের হত্যাকান্তের কোনো যোগস্ক আছে কি না, সেটা প্রশ্নসাপেক। মার্তব্য, মেজর ডালিম ও গালী গোলাম মোজকার বিরোধে এক্সাক্ষ জালিমের পক্ষে শৃক্ষপাবিরোধী জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন। এছাড়া মেজক রলিন ও বিগেডিয়ার এরশাদ উল্লেডর প্রশিক্ষণের জন্য প্রায় একই সময় দিল্লিতে অবস্থান করছিলেন। এসবের মধ্যে কোনো যোগসক্র থাকাটা তাই অসন্তর কিছু নর।

পনেরো আগস্টের অভ্যথানকারীদের সঙ্গে এরশাদের ঘদিষ্ঠতা ও তাদের প্রতি তার সহমর্মিতা লক্ষণীয় ৷ পরবর্তী সময়ের দটো ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটি, বুব সম্ভবত, মেজর জেনারেশ জিয়ার সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নেয়ার পরবর্তী বিতীয় দিনের ঘটনা। আমি সেনাপ্রধানের অফিসে তার উন্টোদিকে বসে আছি। হঠাৎ করেই রুমে চুঞ্চলেন সদ্য পদোন্তিপ্রাপ্ত ডেপটি চিফ যেজর জেনারেল এরশাদ : এরশাদের তখন প্রশিক্ষণের জনা দিল্লিতে থাকার কথা। তাকে দেখামাত্রই সেনাপ্রধান জিয়া বেশ রুচভাবে জিগোস করলেন, তিনি বিনা অনুমতিতে কেন দেশে ফিরে এসেছেন। জবাবে এরণাদ বললেন, ডিনি দিল্লিডে অবস্থানরড তার স্ত্রীর জন্য একজন গৃহভূতা নিতে এসেছেন। এই জবাব তনে জিন্মা অভ্যক্ত রেগে গিয়ে বললেন, আপনার মতো সিনিয়র অফিসারদের এই ধরনের লাগামছাড়া আচরণের জনাই জুনিয়র অফিসাররা রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করে দেশের ক্ষমতা দখলের মতো কাঞ্চ করতে পেরেছে। জিয়া তার ডেপটি এরশাদকে পরবর্তী ঞাইটেই দিন্তি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাকে বঙ্গভবনে যেতেও নিষেধ করলেন। এরণাদকে বসার কোনো সুযোগ না দিয়ে জিয়া ডাতে একবকয় ডাড়িয়েই দিলেন। পরদিন ভোরে এরশাদ ভার প্রশিক্ষণস্থল দিল্লিভে চলে ণেলেন ঠিকই, কিন্তু সেনাপ্রধান জিয়ার নির্দেশ অমানা করে রাতে তিনি

বঙ্গভবনে যান। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থানরত অভ্যাথানকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এর থেকেই মনে হয় এরশাদ আসলে তাদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করার জনাই ঢাকায় এসেছিলেন।

ষিতীয় ঘটনাটি আরো পরের। জিয়ার শাসনামলের শেবদিকের কথা। ঐ সময় বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের বিভিন্ন দূভাবাসে কর্মরত ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারী অকিসারেরা গোপনে মিলিত হয়ে জিয়া সরকারকে উৎবাত করার মঙ্বা করে। এক পর্যারে ওই বড়বার ফাঁস হয়ে গেলে তাদের সবাইকে ঢাকায় তলব করা হয়। সন্থাবা বিপদ আঁচ করতে পেরে চক্রান্তকারী অফিসারেরা থার থার পূভাবাস ত্যাগ করে শভলসহ বিভিন্ন আয়গায় রাজনৈতিক আশ্রেয় নেয়। এদিকে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীতে কর্মরত করেকজন সদস্য একই অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে বিচারের সম্মুখীন হন। আরো অনেকের সঙ্গেল, কর্মেল দীদারের দশ বছর এবং লে, কর্মেল ন্রমুবী খানের এক বছর মেয়াদের কারাদও হয়। প্রধান আসামিরা বাংলাদেশের সরকার ও আইনকে বৃদ্ধান্তলি দেখিয়ে বিদেশে নিয়াশদেই অবস্থান করন্ধিল। ঐ বিচার তাই একরকম প্রহমনেই পরিশত হয়।

পরবর্তীকালে, জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রক্সমন্তার আসার পর অভ্যুত্থানকারীদের
-মধ্যে যারা চারুদ্ধি করতে চেয়েছিলেন, এরশাদ তাদেরকে পরবাট্র মন্ত্রণালয়ের
চাকরিতে পুনর্বহাল করেন। দিতীয়বারের মতো পুনর্বাসিত হলো ১৫ আগস্টের
অভ্যুত্থানকারীরা। গোস্টিং নিয়ে তাদের অনেকে বিভিন্ন দৃতাবাসে যোগ দেয়।

তথু পুনর্বাসনই নয়। এরশাদ আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে ভড়িত উল্লিখিড অভিসারদের কর্মস্থলে বিনানুমতিতে অনুপদ্বিতকালের প্রায় তিন বছরের পুরো বেতন ও ভাতার ব্যবস্থাও করে দেম। প্রায় একই সময়ে বিচারের হাড থেকে পালিয়ে থাকা ফেরারী প্রধান আসামিরা বিদেশী দুভাবাসে সম্মানজনক চাকরিতে নিযুক্ত হলেও একই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত তাদের সহযোগীরা বাংলাদেশে কারাবন্দি থাকে। কী অভিনব ও পক্ষপাতমূপক বিচার। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, অভাত্থানকারীদের প্রতি কি দারবদ্ধতা দ্বিদ প্রেসিডেন্ট এরলাদের যে, কর্মস্থল ছেডে তিন বছর আইনের হাত থেকে পালিয়ে থাকার পরও ১৫ আগস্টের অপ্তাত্থানকারীদের বিচার অনুষ্ঠান এডিয়ে পিয়ে তাদেরকে আবার চাকরিতে পুনর্বহাল করলেন তিনিঃ ১৫ আগস্টের অভ্যাথনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়াতেই অভ্যত্মানকারীদের স্থণ শোধ করতে এরশাদ এ কাল্প করেছিলেন কি না. এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ঘটনাপ্রবাহ থেকে একথা মনে করা মোটেই অব্যোক্তিক নয় যে, ১৫ আগস্টের অভাষান ও হত্যাঞ্চাতের পেছনে এরলাদের একটি পরোক্ষ কিন্তু জোবালো ভূমিকা ছিল। অবাক করার মতো ঘটনা যে এরশাদের উত্তরসূরি জিয়ার সহধর্মিপীর শাসনামণে ঐসব ফেরারী আসামিরা তাদের চাকরিস্থলে ৩ধু বহালই থাকেন নি, পদোনুতিও পেয়েছিলেন।

২৪ আগস্টের ঘটনায় ফিরে আসি। আমি যখন সদ্য সেনাপ্রধান হিসেবে পদানুতি পাওয়া জেনারেল জিয়ার অফিসে বসে আছি, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ মেজর জেনারেল খলিপ্র রহমানকে (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) তখন পাঠানো হয় আমার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে। তিনি সেখানে গিয়ে ব্রিগেড মেজর হাফিজকে সঙ্গ দেন। এয় উদ্দেশ্য একটাই হতে পারে। তা হলো, আমাদের দু'জনকে সতর্ক পাহারার মধ্যে রাখা। জিয়া আমাকে তার অফিসে বসিয়ে রেডিওর খবর তনিয়ে দিশেন হয়তো এজনাই, যাতে কিছু আর বলতে না হয়। কিছুক্ষণ পর নতুন সেনাপ্রধান জিয়ার অফিস থেকে বাসায় ফিরে এলাম। একট্ পরেই ফোন বেজে উঠলো। সেনাপ্রধান পফিউল্লাহর কঠছর:

- রেডিওর ববর তনেছো, শাফায়াত?
- হাঁা স্যার, খনলাম। ...স্যার, আপনি এই অবৈধ সরকারের অবৈধ আদেশ মানতে বাধ্য নন। আপনি এটা মানবেন না।
  - তা কি হয়? আমার কথা কি কেউ ভনবে?

সেনাপ্রধান কি অবৈধ ঘোশতাক সরকারের বদলির নির্দেশ প্রত্যাখান করতে পারতেন নাং খুনিদেব সঙ্গ ত্যাগ করাই তো উচিত ছিল তাঁর। সেনাপ্রধান সেদিন যদি এটা করতেন তাহলে হয়তো পরবর্তী ইতিহাস জন্যজারে লিখতে হতো। সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন তুলেই তিনি ঘোশতাককে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য করতে পারতেন। একটি নিরপেক্ষ নির্দাশীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারতেন তিনি। এবং ঐ মুহুর্তে জাতি সেরকম একটা কিছুই আশা করছিল। সেটা করা হলে দেশ ও জাতির ওপর দীর্ঘ জবৈধ সামরিক শাসনের জোয়াল চেপে বসতো না। ভৃতীয় পর্ব ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর

# অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট : বুনিদের হাতে জাতি জিন্মি

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কাপুরুবোচিত ও বর্ণরভ্য এক হুজারাজের মাধ্যমে সংবিধান-বহির্ভূতভাবে ক্ষমতার পরিবর্তন হয় বাংলাদেশে। রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানসহ নারী-পুরুব-লিও নির্বিশেষে তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে পেলি-বিদেলি চক্রান্তকারীদের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করে আওয়ামী লীগের একটি অংশ। এই বর্বব গোষ্টাকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আমরা উৎবাত করি একই বছরের ও নভেম্বর।

বিগত একুশ বছর যাবং ৩ নভেমরের অভ্যুত্থানের ওপর অনেক কালিমা লেপন করা হয়েছে। কেউ কেউ এটিকে 'ক্ল-ভারতের চরনের' অভ্যুত্থান হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেটা করেছেন। ১৯৭১ সালে আমরা অনেকেই জীবনবাজ্ঞি রেখে অসম যুদ্ধে অবতীর্প হয়ে দেশকে শক্রমুক্ত করেছিলাম। সম্মুখ-সমরে গুরুতরভাবে আহত হয়েছি কেউ কেউ, আমরা এসবই করেছিলাম ফাঁসির রশি গলার পড়বার ঝুঁকি নিয়ে। সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অংশগ্রহণ তরু হয় প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার ঘারা, চুপিসারে পঞ্চত্যাগের মাধ্যমে নয়। তাই আমাদেরকে অন্য কোনো দেশের দালাল বা চর আখ্যায়িত করলে স্বাভাবিকভাবে তীব্র বেদনা অনুন্তব করি। আমাদের দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার যোগ্যতা আর কারে আছে কি এই বাংলাদেশে?

বৈরী পরিবেশে, আত্মপক সমর্থনের সুযোপের অনুপস্থিতিতে আগে কখনো কিছু বলি নি। এখন সুযোগ এসেছে জাতির কাছে, বিবেকবান মানুষের কাছে ৩ নভেম্বর অস্তাত্মানের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার।

সেই অভ্যাথানে জড়িত, নিহত ও চাকগ্নিচ্যুত সাহসী অফিসারদের আত্মতাণের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা থেকে উৎসারিত বর্তমান প্রয়াস। মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তির সেনানায়ক খালেদ মোশাররফ এবং বীর সেনানি কর্নেল গুলা চক্রান্তের শিকার হয়ে ৭ নভেম্বর নির্মান্তাবে নিহত হন। অথচ এঁদের আক্ত্যাণেই কাতি একদল খুনিব হাতে জিম্মি হয়ে থাকা অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। এদিকে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা লে, কর্নেল হায়দার ৬ আরো ১০ থেকে ১২ জন অফিসার (একজন মহিলা ডাক্তারসহ) এবং একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার

রী নিহত হন ৭ নভেম্বর এবং তার পরবর্তী কয়েকদিনে। এদের কেউই ৩ নভেম্বরের অভ্যাধানের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না। তারা সবাই নিহত হন জাসদ-এর সেই তথাকথিত 'বিপুরী সৈনিক সংস্থা' উদ্ভাবিত আত্মঘাতী এক লোগানে প্রভাবিত এক শ্রেণীর উচ্চ্ছল সেনাসদস্যদের হাতে। পরবর্তীকালে জিয়ার শাসনামলে এদের অনেকেই বিচারের সম্মুখীন হয়। কঠোর হাতে তাদের দমন করা হয়। 'সুর্বপের অত্যাচার যে কতো ভয়ায়র'—এ সতাটি জাতি হাড়ে হাড়ে টের পেতো ওদের দমন করা না গেলে।

তরুতেই বলে নিই ৩ নভেমরের অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্যগুলো কি ছিল :

- क. সেনাবাহিনীর চেইন অফ কমাও পুনপ্রতিষ্ঠা করা :
- ২৫ আগস্টের বিদ্রোহ এবং হত্যাকান্ডের সৃষ্ঠ তদন্ত ও বিচারের বাবস্থা করা ;
- গ. সংবিধান-বহির্ভূত অবৈধ সরকারের অপসারণ, এবং
- ৬. একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির অধীনে গঠিত একটি অন্তর্বর্তীকালীন
  সরকারের মাধ্যমে ৬ মাসের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করে রাষ্ট্রীয়
  ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত সরকারের কাছে হস্তান্তর করা।

১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে বিদেশি শক্তির মদদ ছিল সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আন্তর্ধের বিষয়, দেশের সামরিক-বেসামরিক গোয়েন্দা দশুর বা বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলার স্থানীয় মিশনগুলো এই বড়যন্ত্রের কোনো আগাম আভাস দিতে বার্থ হয়। এর থেকে ধারণা করা যায়, এই চক্রান্তটি বিভিন্ন গোয়েন্দা দশুর ও বিদেশি মিশনগুলো সযত্নে আড়াল করে রাখে।

১৫ আগস্ট ভোরে অভ্যথান-প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর তৎকাশীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল শফিউরাহ সেটা জানতে পারেন। তারও অনেক পরে ঢাকাস্থ ৪৬ ব্রিগেড কমাজর হিসেবে আমি বিষয়টি অবগত হই। যদিও প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব আমার ছিল না, তবু যখন বিষয়টি আমার গোচরে আসে ততাক্ষণে সবই শেষ। বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিব ও ওার পরিবারের নৃশংস হত্যাকাও এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল ততোক্ষণে সম্পন্ন। অভ্যথান-প্রক্রিয়া চলাকালে এই খবর জানতে পারলেও কোনো কিছু করার ক্ষীণ সন্থাবনা ছিল। সময় ও অবস্থানের বিচারে সেনাপ্রধান ও আমি অভ্যথানকারীদের থেকে অন্তত দুই ঘণ্টা পেছনে ছিলাম।

যে-কোনো অভ্যথান-প্রচেটা নস্যাৎ করতে হলে Pre-emptive strike করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন আগাম গোয়েন্দা বররাবর। আমার অধীনে কোনো গোয়েন্দা ইউনিট ছিল না। ঢাকায় নিযুক্ত সবক'টি ইউনিট ছিল সেনা হেড কোরাটারের অধীন। এ জাতীয় ঘড়যন্তের ব্যাপারে যেহেড় কোনো আগাম পূর্বাভাস কোনো দিন দেয়া হয় নি, সেহেড় ধারণা করি যে, বাংলাদেশের সব গোয়েন্দা সংস্থা ১৫ আগস্টের অভ্যথান সম্পর্কে হয়

একেবারেই বেশ্বর ছিলেন অথবা সবাই অঙি যত্নে সাঞ্চলার সঙ্গে এটিকে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছিলেন। অভ্যুত্থান একবার ওঞ্চ হয়ে গেলে করার আর বিশেষ কিছুই থাকে না। কারণ অনুগত ইউনিটগুলো বিদ্রোহীদের চাইতে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা পেছনে থাকে সময় ও অবস্থান এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি প্রহুণের বিচারে।

ঘাতকদের হাতে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর সকাল ন টার মধ্যেই তিন বাহিনী প্রধান অবৈধ খুনি সরকারের প্রধান খন্দকার মোশতাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এরপর থেকে সেনাবাহিনীর সকল কর্মকর্তা ও সদস্য শান্তিশৃঞ্জনা বজায় রাখা তথা সদ্ধার গৃহযুদ্ধ এড়ানোর সার্মে ঐক্তাব্দ থাকেন।

অভ্যুত্থানকারীদের ক্ষমতা দবলের দুই দিনের মধ্যে দিন্নিতে বাংলাদেশ দ্তাবাসে কর্মরত কর্নেল মঞ্জুর (পরে মেজর জেনারেল ও নিহত) অপ্রত্যাশিতভাবে ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। এর কয়েকদিন পর বন্ধবদুর পুনিদের দ্বারা নিয়োপকৃত ও সে সময়ে সদ্য পদোর্রতিপ্রাপ্ত ভেপুটি চিফ অফ স্টাঞ্চ মেজর জেনারেল এরশাদও অ্যাচিতভাবে বিনা ছুটিতে দেশে এসে উপস্থিত হন। জেনারেল এরশাদ তখন দিল্লিতে একটি সামরিক কার্সে অংশ নিচিপ্রেলন। জিয়া তখন এরশাদকে অনাবশ্যক ও অনাহ্তভাবে দেশে আসার জন্য তিরক্ষার এবং বন্ধভবনে যেতে নিষেধ কয়েছিলেন। সেখানে মোশতাকসহ অভ্যুত্থানকারী বিদ্রোহী মেজররা অবস্থান করছিলেন। কিম্ব এরশাদ বারণ সত্ত্বেও বন্ধভবনে যান এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সকাপরামর্শে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

বঙ্গবন্ধ হত্যাঞ্চান্ত ও অভ্যাথানের অন্যতম হোতা রশিদও ১৫ আগস্টের মাস দুয়েক পূর্বে দিল্লিতে অবস্থান করছিলেন। একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিধি গঙ্মন করে এরশাদকে কোর্সে অংশগ্রহণরত অবস্থায় প্রমোশন সহকারে পদোন্নতি দেয়া হয়। তথু তাই নয়, তার চেয়েও সিনিয়র তিনজন অফিসারকে ডিভিয়ে (ব্রিগেডিয়ার মাশস্ক্রন্দ হক, ব্রিগেডিয়ার সি. আর, দন্ত এবং ব্রিগেডিয়ার কিউ, জি. দন্তগীর) পুনিরা এরশাদকে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ পদে নিযুক্তি দেয়।

২৪ আগস্ট জেনারেল জিয়া চিফ অফ স্টাফের ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। চিফ অফ স্টাফ হলেও দৃশ্যত তার হাতে বিশেষ ক্ষমতা হিল না। তার ওপরে বসানো হলো চিফ অফ ডিফেল স্টাফ ও প্রেসিডেন্টের ডিফেল এডভাইজারকে। এ দুটো পদে ছিলেন যথাক্রমে মেজর জেনারেল বলিপুর রহমান ও জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী। সর্বোপরি ছিলেন প্রেসিডেন্ট। আগে চিফ অফ স্টাফের ওপরে থাকতেন দু'জন। এখন হলেন চারজন। তদুপরি ছিল অভ্যুত্থানকারী মেজর সাহেবরা। তারা প্রত্যেকেই ছিল চিফ অফ স্টাক্ষেরও বস! তারা ইচ্ছেমতো পোস্টিং দিচ্ছে, ট্রুপ্স মৃভ্যেন্ট করাচেছ, ছোটোখাটো সেনা অপারেশন করাছে। রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনী তাদের হাতে প্লকৃত অর্থেই জিম্মি ছিল। আসলে সে ছিল এক অসহনীয় পরিবেশ।

ইতিমধ্যে অভ্যুত্থানের সংস্ক জড়িত অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের সেনাবাহিনীতে নিয়মিত হিসেবে আন্তীকরণ করা হয়েছিল। তাদেরকে বিভিন্ন ইউনিটে পোস্টিংও দেয়া হলে, যদিও কেউ ভাঙে যোগ দিল না। তাদের সকলেই ছিল যেন যাবভীয় সেনা আইনের উর্ধ্বে।

সেন্টেমরের প্রথমার্থে জার্মানি থেকে নিয়ে আসা হয় ব্যবসায়ী গ্রণ্প ক্যান্টেন এম,জি, তাওয়াবকে। ডাওয়াব এর আগে পাকিব্রান বিমান বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে জার্মানিতে বসবাস করছিলেন। নেও প্রায় বছর চারেক। বিমান বাহিনীর সকল নিয়মনীতি ও বিধি লক্ষ্যন করে নজিরবিহীনভাবে ডাওয়াবকে বিমান বাহিনী প্রধান নিযুক্ত করা হলো এক সঙ্গেদ্টো প্রমোশন দিয়ে। একলাফে ডাওয়াব অবসরপ্রাপ্ত গ্রণ্প ক্যান্টেন থেকে সক্রিয় এয়ার ভাইস মার্শাল হয়ে গেলেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সৃষ্টির ব্যাপারে তাওয়ারের কোনো ভূমিকাই ছিলো না। একেই বলে ভাগ্যা উল্লেখ্য, উপ্র ডানপন্থী ডাওয়াবকে আনতে রশিদ জার্মানি পর্যন্ত গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি একাধিকবার লিবিয়া ও প্রকিশ্রানে গিয়ে আঁভাতের চেষ্টা করেন।

সেনাবাহিনীর মধ্যে সমান্তরাল আরেকটা আর্মির মডো বহাল থাকতে লাগলো অভ্যথানের সঙ্গে প্রড়িডরা। ফারন্ক-রশিদ অবস্থান করতো মোশতাকের সঙ্গে বঙ্গভবনে। বঙ্গভবনের ভেতরে ছিল ১২ থেকে ১৪টি ট্যাঙ্ক। বর্ডমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মোতারেন করা হয়েছিলো ১২টি এবং ক্যান্টনমেন্টের ভেডরে আরো ৮ থেকে ১০টি ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্ক ও গোলনাজ বাহিনী রয়ে গিয়েছিল সেনাবাহিনীর চেইন অফ কমান্ডের বাইরে। জেনারেল জিয়া, থলিল বা ওসমানী— এই তিন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তার কারোরই নিয়ন্ত্রণ ছিল না ভাদের ওপর। ভারা ৩৬ মোশভাক, ফারুক ও রশিদের নিয়েরণ ভলতো এবং সে অনুযারী কাজ করতো।

অন্যদিকে ডালিম, নূর, শাহরিয়ার ও অন্যরা অবস্থান করতো বাংলাদেশ বেতার ভবনের অভ্যন্তরে। তারা ইঞ্জিনিয়ার্সের কিছু সৈন্য নিয়ে মৃত্যমন্ট করতো। পেকটেন্যান্ট মাজেদ নামে একজন অফিসারও তাদের সঙ্গে বোগ দেয়। তারা এ সময় ঢাকা ও তার আশপাশের বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে ধরে এনে জোর করে টাকা-পয়সা আদায় করতো। অনেকেই তাদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাতিতদের মধ্যে ছিলেন প্রয়াত অ্যাটর্নি জেনারেল আমিনুল হক, নিলিট ন্যানসায়ী ও সাংবাদিক আবিদুর বহমান এবং বিশিষ্ট রাজনীতিক ভোকায়েল আহমদ। ভোকায়েল আহমদের এপিএস-কে ভো ভারা মেরেই ফেলে। এ সময় সেনাপ্রধান জিয়ার কমান্ত কতো নাজুক ছিল তার একটা উদাহরণ দেয়া যায়। সেপ্টেমরের মাঝামাঝি সেনাসদর থেকে এক নির্দেশে বঙ্গতবনে তিনটি ট্যাঙ্ক রেখে বাকি সব ট্যাঙ্ক অবিলয়ে ক্যান্টনমেন্টে কিরিয়ে আনতে বলা হলো। ৭ দিনের মধ্যেও বিদ্রোহীদের মধ্যে ঐ নির্দেশ পালন করার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। তখন মুখরক্ষার জন্য বাতিপ করা হলো আদেশটি।

রাজনৈতিকভাবে পাকিন্তানের সঙ্গে মোশতাক সরকারের বেশ মাধামাখি দেখা যাচ্ছিল। একজন চিহ্নিত স্বাধীনতা-বিরোধী পীর মোহসেন উদিন দৃদৃ মিগ্লাকে পাকিন্তান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য দৃত চিমেবে সে দেশে পাঠানো হলো। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবদ্ধর শাসনামলে পুলিশ ও সিভিল প্রশাসনে নিয়োগপ্রাপ্ত বেশকিছু মৃক্তিযোদ্ধাকে চাকরি থেকে সরানোর পাঁয়ভারা চলতে লাগলো। সবকিছু মিলিয়ে মনে হচিছল পাকিস্তানের সঙ্গে একটি ক্রমকেভারেশন গঠনের দিকেই যেন এগিয়ে যাচ্ছে মোশভাক সরকার।

এর আগে, ১৯৭১ সালে ধন্দকার মোনতাক এবং মাহবুব আলম চাষীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি অবগও ছিলাম। ষড়যন্ত্রকারীরা তখন একটি বৃহৎ শক্তির ছত্রছায়ায় পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনা করে। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। সৌভাগ্য আমাদের, মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেই চক্রান্ত অত্যস্ত নক্ষতার সঙ্গে মোঞাবেলা করে অন্তুরেই তা ধ্বংস করে দেন। আমার ধারণা, সেই বৃহৎ শক্তির বিরাগভাজন হওয়ার কারণেই পরবর্তীকালে জেলে অভ্যন্ত নির্মনভাবে নিহত হন জাতীয় চার নেতা। বৃহৎ শক্তিটির দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত চর যোশতাকের নির্দেশে যে হত্যাকাণ্ডটি সম্রাটিত হয়েছিল, এখন আর সেটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত, সেপ্টেমরের শেষ দিকে ভারি করা একটি ফরমানের উল্লেখ করা যায়। নজিরবিহীন ঐ ফরমানের ডাধ্যে বলা হয়েছিলো. কোনো ব্যক্তি যদি দুর্নীতি করে, এমন কি তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও ৰঠে (reputed to be corrupt), তাহলে তাকে বিচারপূর্বক সৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আমার ধারণা, অভ্যুতানকারীরা মোশতাকের প্রতিষ্ধী সকল যোগ্য নেতাকে এই আইনের বশেই ফাঁসিতে ঝোলাতো। নিঃসন্দেহে এটা ছিল একটা জ্বংলি আইন।

৭ নভেমরের পর আমি যখন তিন মাস জেলে ছিলাম, তখন ওনেছি জাতীয় নেতা শ্রন্ধের তাজউদ্দিন আহমেদ পত্রিকায় ফরমান জারির ববর দেখে সহবন্দিদের বলেছিলেন, আমাদের আর বাঁচিয়ে রাখা হবে না। এ আইন তাবই আলামত।

অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িতদের বিশৃহ্ধদ ও উদ্ধৃত কার্যকশাপে সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল। আমার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও সেনাসদস্যরাও ছিল

#### অসম্ভষ্ট ও হতাশ।

অক্টোবরের মাঝামাঝি একদিন আমি বাংলাদেশ বেতারে অবস্থান নেয়া বিদ্রোহী আর্টিলারি সেনাদল পরিদর্শনে গেলাম। সেখানে অবস্থানরত কঙিপয় অফিসার সেনাবাহিনীর শৃত্থলা ভিরিয়ে আনার লক্ষ্যে যে-কোনো পদক্ষেপ নেয়া হলে আমাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করবে বলে অস্বীকার করেন। বঙ্গশুবনের মেইন গেটেও আমার অধীনস্থ প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুটো কোম্পানি নিয়োজিত ছিল। ৪৬ ব্রিগেডের কমাভার হিসেবে তাদের পরিদর্শনে গেলাম আমি একদিন। সেদিন বিকেলে জেনারেশ জিয়া খবরটা তনে খুবই খুলি হন। ভিনিও ট্রপ্স পরিদর্শনে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। জিয়া সত্তবত তার কমাভ সম্পর্কে তখনো সন্দিহান ছিলেন। গরদিন চিফ অফ স্টাফ জিয়াকে নিয়ে আবার ট্রপ্স্ পরিদর্শনে গেলাম। বেতার ভবনে মোতায়েন আর্টিলারি এবং বঙ্গভবনের সামনে প্রথম বেঙ্গলের ট্রপ্স্ ও পাশেই অবস্থানরত ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের অফিসার এবং জওয়ানদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন জিয়া। বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ তনলেন। এ সময় তাকে বেশ তৃও ও সন্তুই দেখাচিত্রল।

প্রতিরোধের প্রস্তৃতি: খালেদ মোশাররফ বললেন, 'ডু সামধিং'
১৫ আপস্টের পর থেকেই অভ্যথানকারী খুনিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার
একটা চিন্তা কারু করছিল আমার মধ্যে। সমমনা কিছু অফিসারের মৌন
সমর্থনও আমার পেছনে ছিল জানতাম। ১৯ আগস্ট সেনাসদরে অনুষ্ঠিত
কনফারেদে কারুক ও রশিদের উপদ্থিতিতে আমি এই বলে হুশিয়ারি উচ্চারণ
করি যে, দেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হবে। অবৈধ খুনি
প্রেসিডেন্ট মোশতাককে আমি মানি না এবং প্রথম সুযোগেই আমি তাকে
পদচ্যুত করবো। অফিসারদের অনেকেই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কিছু একটা
করার তাণিদ ও নৈতিক সমর্থন দিচ্ছিলেন আমাকে। সেনা আইনে এওলো
গর্হিত অপরাধ। কিন্তু ১৫ আগস্টের অপরাধের যখন কোনো প্রতিকার হয় নি,
তখন দেশের রাষ্ট্রপতির হত্যাকারীদের বিরুদ্ধাচরণ করায় কি দোষ থাকতে
পারে?

অক্টোবর নাগাদ চিফ অব্ধ স্টান্ট জিয়া অভ্যুখানকারী সেনা অফিসারদের বিশৃহধল কার্যক্ষাপের গুরুতর অনুযোগ করলেন আমার কাছে। আমি তাঁকে বললাম, স্যার আপনি চিফ, আপনি অর্ভার করলে আমি জ্যোর করে এদের চেইন অফ কমান্ডে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারি।' কিছু জিয়া ভূপছিলেন দোটানায়। ১৫ আগস্টের গুরাবহ ঘটনাবলি তাঁকে কিছুটা বিমৃঢ় করে দিয়েছিল। তবন তিনি একলা এগোল তো দু-পা পিছিয়ে যান। মনে হলো, চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস সক্ষয় করে উঠতে পারছেন না জিয়া। যা করার নিজেদেরকেই করতে হবে।

কিছু একটা করতে চাইছিনাম। কিন্তু তখন পক্ষ-বিপক্ষ চেনা ছিল খুবই দুরূহ। তবে বুঝতে পারছিলাম ব্রিগেডিয়ার খাদেদ মোলাররফ ও অন্যান্য শৃঙ্খলাপরায়ণ ও নীতিবান কিছু অফিসারের সমর্থন আমি পাবো

অক্টোবরের মাঝামাঝি কোনো একদিন সেনাসদরে একজন পিএসও-র অফিসে রক্ষীবাহিনীর দুই প্রভাবশালী কর্মকর্তা আনোয়ারুল আগম শহীদ ও সারোয়ারের সঙ্গে অবৈধ সরকারকে প্রতিরোধ করার ব্যাপার নিয়ে আলাপ করি। তারা আমার সঙ্গে একমত হলেন। আমি একথা বলার সময় পিএসও অফিস কক্ষের বাইরে ছিলেন। তিনি অফিসে ফিরতে ফিরতে আমার কথা খানিকটা তনে ফেলেছিলেন। ক্রমে ঢুকে পিএসও বললেন, 'স্যার, আপনি যদি এসব বড়যার করেন আমি রিপোর্ট করবো।' এই ছিল তখন সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তার মানসিক অবস্থা। ভীত সম্রস্ত স্বাই। উপ্রেখ্য, সামরিক বাহিনীতে রক্ষীবাহিনীর ইউনিটগুলোর আত্তীকরণ প্রক্রিয়া চলছিল সে সময়।

অক্টোবরের মাঝামাঝি রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ওসমানী বঙ্গভবনে সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের একটা কনফারেল ডাকেন। বঙ্গভবনের ভেতরে সেটাই আমার প্রথম প্রবেশ-ঘটনা। কনফারেলে ওসমানী সবইকে রাষ্ট্রপতি মোশতাক ও তার সরকারের প্রতি অনুগত থাকার নির্দেশ দেন। যে-কোনো রকম অবাধ্যতা সমূলে উৎখাত করা হবে বলে জানালেন ডিনি। ওসমানী এরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রেজিমেন্টের সিনিয়র জেসিও-দের কাছে ডেকে নিয়ে বলতে লাগলেন, যায়া সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা ভারতীয়দের প্ররোচনাতেই তা করবে, তারা সব ভারতীয় এজেন্ট। এসব কথা বলে, ১৫ আগস্টের হত্যাকাও ও অভ্যুত্থান-বিরোধীদের 'ভারতের দালাল' লেবেল সেঁটে দেয়া হলো। অক্টোবরের শেষ নাগাদ ৪৬ ব্রিগেডের বিকল্প গড়ে ডোলার উদ্দেশ্যে কর্নেল মানুাফের (পরে মেজর জ্বেনারেল অব.) অধীনে সাভারে আরেকটি ব্রিগেড গঠন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। দৃশ্যত ঢাকা ব্রিগেডের ক্ষমতা সীমিতকরণের লক্ষাই সেটা করা হয়েছিল। এসব থেকে আমাব ধারণা হলো, বেশিদিন আর অপেক্ষা করা যাবে না।

অক্টোবরের শেষার্ধে সেনাবাহিনীর প্রমোশন বোর্ডের সন্তা অনুষ্ঠিত হয়।
উদ্দেশ্য মেন্ডর র্যাঙ্কের অফিসারদের যোগ্যতার ভিন্তিতে লে. কর্নেল র্যাঙ্কে
পদোর্রতি দেয়া। রশিদ, ফারুক ও ডালিমের নামও এই বোর্ডে উপস্থাপিত হয়
বিবেচনার জন্য। প্রমোশনের পরিবর্তে তাদের বিচারের ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ
করি আমি। আমাকে সমর্থন করেন ডৎকাশীন বিডিআর প্রধান মেজর
জেনারেল কিউ.জি. দস্তগীর, ব্রিপেডিয়ার সি. আর. দত্ত এবং শুমিয়ার ব্রিণেড
কমাভার কর্নেল আমজাদ আহমেদ চৌধুয়ী। পুঃবের বিষয়, সংখ্যাগরিতের
রায়ে আমাদের বিরোধিতা খড়কুটোর মতো ভেসে যায়।

দন্তগীর সম্পর্কে আর একটি কথা বলতেই হয়। ১৫ আগস্টের হত্যাকাজ্যে

পর গোটা বাংলাদেশে যেখানে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদও হয় নি, সেখানে দন্তগীর তার নিজের দায়িত্বে চট্টগ্রামের আওয়ামী পীগের কোনো কোনো নেতাকে প্রতিবাদ মিছিল বের করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পাকিস্তান-প্রত্যাগত এই অফিসারটি তখন চট্টগ্রামের ব্রিগেড কমাভার ছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতারা যে-কোনো কারণেই হোক মিছিল বের করা থেকে নিবৃত্ত থাকেন।

অক্টোবরের ২৮/২৯ তারিখ হবে। ব্রিগেডিয়ার থাপেদ মোশাররক আমাকে বনলেন, 'কিছু কী ভাবছো? এরকমভাবে দেশ ও আর্মি চলতে পারে না। জিয়া এগিয়ে আসবে না। ভূ সামধিং।' ব্রিগেডিয়ার খালেদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনী প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুক্তজামানের আলাপ হয়েছিল এ ব্যাপারে। খাপেদ আমার মত চাইলেন। আমি বললাম, 'আপনি দিন-তারিখ বলেন। আমি প্রস্তুত।'

২৯ অক্টোবর রাত ১১টায় জিয়া আমাকে তাঁর অফিসে ডাকলেন। ডেকে আমাকে তিনি ক্ষান্তের সঙ্গে জানালেন, প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন সিনিয়র কর্মকর্তার সুন্দরী ব্রীর সঙ্গে ফেজর শাহরিয়ার অশাদীন ব্যবহার করেছে। জিয়া বললেন, 'এরা অত্যন্ত বাড়াবড়ি করছে। টাছগুলো থাকাতেই ওদের এতো উদ্ধৃত্য। তুমি একটা এক্সারসাইজের আয়োজন করে টাছগুলো সাভারের দিকে নিয়ে থাও।' আমি উৎসাহিত হয়ে জানতে চাইলাম, কবে নাগাদ এটা করবো। জবাবে জিয়া বললেন, 'জানুয়ারি-ফেক্রয়ারির দিকে কয়ো।' আমি চুপসে গেলাম। আমরা ভাবছিলাম দু'একদিনের মধ্যেই কিছু করার কথা, আর জিয়া কি না ট্যাছ বাইরে নিডে কললেন আরো ২/৩ মাস পর! আমার মনে হলো, জিয়াকে নিয়ে কিছু করা যাবে না। বরং খালেদ মোশাররকের সঙ্গেই কাজ করা যাক। ১ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফে, ব্রিগেডিয়ার নুক্কজামান ও আমি বালেদের অফিসে বসলাম। বিস্তারিত আপোচনার পর খালেদ সিদ্ধান্ত দিলেন ২ নভেম্বর দিবাগত রাত দুটোয় বক্তবনে মোতায়েন আমার দুটো কোম্পানি ক্যাউনমেন্টে ফিরে আসেবে, সেটাই হবে আমাদের অভ্যাথান সূচনার ইঙ্গিত।

#### অভ্যুপান বক্স

পরিকল্পনামতো রাত তিনটার বঙ্গতবনে মোতায়েন প্রথম বেঙ্গলের কোম্পানি
দুটো ক্যান্টনমেন্টে চলে এনো। আমার স্টাক অফিসারবৃন্ধ— মেজর নাসির,
মেজর ইকবাপ, মেজর মাহমুদ এবং এম.পি. অকিসার মেজর আমিন
অভাষান শুরুর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সেনাপ্রধান জিয়াকে ১৫
আগস্টের পুনি বিদ্রোহকারীদের কবল থেকে বিচিন্নে করে রাখার জন্য ক্যান্টেন
হাকিজউন্থাহর নেতৃত্বে প্রথম বেঙ্গলের এক প্রাটুন সেনা পাঠানো হলো তাঁকে
নিরাপন্তামুদক হেকাজতে রাখতে। মেজর নাসির ও মেজর আমিনকে পাঠালাম

ট্যাঙ্ক থাহিনী হেড কোয়ার্টারে। নাসির ট্যাঙ্ক বাহিনীর অফিদার ছিল বলে সুবিধা হবে ভেবে তাকেই সেখানে পাঠাই। এর আগে আমি একদিন ট্রপৃস্ পরিদর্শনে গেলে রেডিওতে মোতায়েন গোলন্দান্ধ বাহিনীর কোনো কোনো অফিসার আমাকে গোপনে যে আভাস দিয়েছিল, সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

কিন্তু ট্যাঙ্ক বাহিনীতে গিয়ে মেজর নাসির ও মেজর আমিনের অভিজ্ঞতা হলো উল্টো। উদ্দেশ্য তনে তাদেরকে বন্দি করে কেলা হলো। বঙ্গভবনে থেকে ফারুক তাদের মেরে ফেলার ছকুম জারি করলো।

অন্যদিকে ক্যাপ্টেন হাফিজউন্নাহ জিয়ার বাসায় গিয়ে তাঁকে প্রোটেষ্টিভ কাস্টভিতে এনে নিদ্রের করে ফেললো। তাঁর বাগার টেলিফেল বিচ্ছিত্র করে ফেলা হলো। খুনি খোলতাক-রশিদ চক্রের কবল থেকে তাকে বিচ্ছিত্র করে রাখাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

টিভি ও রেডিওতে দিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির যে অফিসাররা অবস্থান করছিল তারা আমার নির্দেশে ঠিক দুটোয় ফারুক-রলিদের আনুগত্য তাাণ করে রেডিও-টিভি বন্ধ করে দেয়। আমার ওসি সিগনাল কোম্লানির মেজর মুসা কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেপ্তের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। সেনাসদরের মেজর লিয়াকত (পরে লে. কর্নেল অব.) এ ব্যাপারে ডাকে পুরোপুরি সহযোগিতা করে।

বঙ্গভবনে মোতায়েন বিদ্রোহীদের ট্যান্ক আক্রমণের চেষ্টা করলে তা প্রতিহত করার জন্য সোনারগাঁও হোটেলের ক্রসিংয়ে পাঠানো হলো এক কোম্পানি সৈন্য। এক কোম্পানি পাঠানো হলো সায়েল ল্যাবরেটরি মোড়েও। এই কোম্পানি দুটো ছিল প্রথম বেঙ্গলের। ৩ নভেম্বর সকাল আটটার মধ্যে এরা অবস্থান গ্রহণ করতে সক্রম হয়। ক্যান্টনমেন্টস্থ ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের হেড কোর্যাটার থেকে যাতে হামলা না আসতে পারে সেঞ্জন্য নিত্তীয় বেঙ্গলের ২ কোম্পানি গেলো রাস্তা বন্ধ করতে। বিমানবন্দরের রানওয়ের নিরাপন্তায় নিয়োজিত রইলো বঙ্গতবন থেকে প্রত্যাহত ২টি কোম্পানি।

৩ নভেষরের অত্যুখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একজন অফিসার হলেন রক্ষীবাহিনী থেকে সদ্য রূপান্তরিত একটি পদাতিক সেনা ব্যাটালিয়নের কমান্তিং অফিসার লে, কর্নেল আবদুল গাঞ্চফার হালদার। লে, কর্নেল গাঞ্চফার টাাছ রেজিমেন্টের বিদ্রোহী ট্যাছগুলো যাতে আমাদের হেড কোরার্টারে হামলা চালাতে না পারে, সেজন্য ৩ নভেষর সকাল আটটার মধ্যেই টাঞ্চ রোড রেলগুরে ক্রসিংয়ে রোডরক স্থাপন করেন।

চতুর্থ বেঙ্গলের কমাতিং অফিসারের দক্ষতরে আমাদের থাকার কথা ছিল রাভ পুটোর। আমি তখন থেকে মেখানে অনস্থান গহল কবি। কিন্তু খালেদ মোশাররফ বা নুরক্জামান কারোরই দেখা নেই। এতোদিন অন্য যারা প্রতিনিয়ত বলতেন একটা কিছু করার জন্য, তাদেরও দেখা নেই। রুদ্ধবাস দীর্ঘ অপেকার পর খালেদ মোশাররফ এলেন শেব রাতে চারটার দিকে।

ব্রিণেডিয়ার নুরুজ্জামান এমেছিলেন সকালে। তভোক্ষণে হেলিকন্টার ও
মিণ ফাইটার আকালে। যাহোক, আমরা গুটিকয়েক লোক যখন অসীম
উৎকণ্ঠার মধ্যে অন্যদের জন্য অপেকা করছি, তনতে পেলাম বিতীয় বেঙ্গদের
সিও লে. কর্নেল আজিজুর রহমান (বর্তমানে মে. জেনারেল) হঠাৎই অসুস্থ
হয়ে পড়েছেন। অবশ্য তার বদলে তার অধীনস্থ ক্যান্টেন নজরুল ২
কোম্পানি সৈন্য নিয়ে অর্পিত দয়িত্ব পাশনে সচেট হয়। সিও সাহেব বোধহয়
ভোরবেশ। আকালে হেলিকন্টার আর মিণ দেখে আবাত্ত হন মে সাচ্চনা
আমাদের নিশ্চিত। তিনি সকাল হয়ে যাওয়ার পর এসে হাজির হন এবং অতি
উৎসাহ দেখাতে থাকেন।

উদ্ধেশ্য, ৩ নভেমরের আগ পর্যন্ত এই কমান্তিং অফিসারটি বেশ কয়েকবার আমার সঙ্গে দেখা করে বিদ্রোইদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার তালিদ দেন। তার অধীনস্থ কোম্পানি কমান্তার ক্লান্টেন নজকপকেও একবার তিনি সঙ্গে করে আনেন। অবচ একই ব্যক্তি ৭ নভেমরের বিপর্যরের পর অবলীলায় রাজসান্ধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তৎকালীন সামরিক কর্তৃপক্ষ এই অফিসারটিকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষা দেয়ায়। তাকে দিয়ে বলানো হয় যে, আমাদের সঙ্গে নাঞ্জি ভারতীয়দের যোগসাজ্ঞশ ছিল। কী ক্রমন্য মিথ্যাচার। তার মিথ্যা সাক্ষা আমার মৃত্যুদ্ধের জন্য ছিল যথেষ্ট। বিচার তো আর করতে পারে নি জিয়া এবং তার সহযোগীরা। সে কথায় পরে অসছি।

যাই হোক কোয়ান্ত্রন লিডার লিয়াকতের মাধ্যমে বিমান বাহিনীর সহায়তা নিশ্চিত করা হয়। ২ নভেদর মধ্যরাতে কোয়ান্ত্রন লিডার ও ফ্লাইট লেফটেনান্ট পর্যায়ের ১০ জন অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তখন তেজগাঁও এয়ারপোর্টে রাতে ভঙ্গিবিমান ওড়ানোর সুবিধা ছিল না। তবে বিমান বাহিনীর অফিসাররা কথা দিলেন ফার্স্ট পাইটে অর্থাৎ কাকডাকা ভোরেই ভারা বিমান ওড়াবেন। তারা ভাদের কথা রেখেছিলেন। ভোরে ভারা একটি হেলিকন্টার ও একটি ফাইটার যথাসময়ে আকাশে উড়িয়েছিলেন, যা দেখে বিদ্রোহীরা হতভদ হয়ে যায়।

বিমান বাহিনীর এই অসমসাহসী অফিসাররা মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে তাদের বিমান ও হেলিকন্টারগুলো শান্তিকালীন অবস্থান থেকে বৃদ্ধকালীন সশস্ত অবস্থানে রূপান্তরিত করে কাকাডাকা ভোরে কাইটার প্লেন এবং হেলিকন্টার উড়িরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অদের এই ক্ষিপ্রতায় হতত্ব ও হতাশ হয়েই ১৫ আগন্টের পুনিরা আঅসমর্গণে বাধ্য হয়। স্কোয়াদ্রন লিডার লিয়াকত, বদরন্প আগম, জামাল এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল রশিদ, সালাহউদ্দিন, ওয়ালী, মিজান এবং ফ্লাইং অফিসার কাইয়ুম ও করিদ্বজামান সেদিন এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ বিমানের একজন বৈমানিক ক্যান্টেন কামাল মাহমুদও আমাদের পক্ষে সেদিন একটি গুরুত্বপূর্ব ভূমিক। রাবেন। আমি সম্রদ্ধ চিত্তে তাদের এই অবদানের কথা শারণ করি।

### অভ্যুত্তানের প্রথম দিন

ভোর হতে-না-হতেই চতুর্থ বেঙ্গলের অঞ্চিসে আমরা যে হেড কোয়ার্টার করেছিলাম, সেখানে অনেক অফিসার এসে সমবেত হলেন আমাদের সমর্থনে। মনে রাখা দরকার, রাড দুটোর আমার দুইজন টাফ অফিসার ছাড়া কেউ ছিল না সেখানে। এখন অফিসারের ভিড়ে আমি বসার জারগা পাই না। অসংখ্য অফিসারের মধ্যে বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনী প্রধানত উপন্থিত ছিলেন। বিমানবাহিনীতে আমাদের সমর্থক অফিসাররা যেসব ফাইটার ও হেলিকন্টার আকাশে উড়িয়েছিলেন, সেওলো সারাদিন পর্যায়ক্রমে বঙ্গতবন আর ক্যান্টনমেন্টের উত্তরে অবন্থিত ট্যান্ক বাহিনী ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ওপরে (যেখানে কিছু বিদ্রোহী সেনা ও ট্যান্ক ছিল) বিমান আক্রমণের মহড়া চালায়। কোনো ট্যান্ক বিন্দুমাত্র মৃত্ত করা মাত্রই সেওলোর ওপর আঘাত হানার জন্য তৈরি ছিলেন বিমানবাহিনীর অকুতোভর পাইলটরা। তারা আমার কাছে বারবার অনুরোধ করছিলেন ব্লা strick-এর অনুমতি চেরে। কিন্তু খালেদ মোলাররফ ও আমি এই সিন্ধান্তে অটল ছিলাম যে, আড়হত্যার কোনো প্রয়োজন নেই।

সকাল আটটা নাগাদ রংপুর ব্রিগেডের কমান্তার কর্নেল হুদা টেলিফোনে আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। কর্নেল হুদা বলেন, আমাদের প্রয়োজনে যে-কোনো সাহাষ্য করতে তিনি প্রস্তুত রয়েছেন। এরপর সারা দিনই তিনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন।

নারী ও শিশুসহ নিরম্ব ব্যক্তিদের হত্যাকারীরা সবসময়ই কাপুরুষভার পরিচয় দিয়ে থাকে। প্রতিরোধের সাহস তাদের থাকে ন। এ ক্ষেত্রে ১৫ আগন্টের অভ্যুথানকারীরা এক রকম বিনা প্রতিরোধেই আত্মসমর্পণ করে। তাদের পরাভূত করতে একটি গুলিও খরচ করতে হয় নি। টেলিফোন যুদ্ধেই পরাক্ষয় মেনে নিয়ে বিদেশে চলে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে ভারা।

৩ নভেম্বর ভোর থেকে তরু হয় ১৫ আগন্টের হত্যাকারী বিদ্রোহী অফিসার তথা ক্ষমতা দখলকারীদের সঙ্গে টেলিফোনে আমাদের বাক-যুদ্ধ। আমাদের দিকে খালেদ মোলাররফ এবং ওদিকে পর্যায়ক্রমে রশিদ, জেনারেল ওসমানী, সর্বোপরি, খন্দকার মোলতাক। দুপুরের পর আমাদের পক্ষ থেকে একটি negotiation team পাঠানো হয় বঙ্গগুৰলে ৩/৪ জন অফিসারের সমন্যে। খুনিরা আমাদের প্রভাব প্রত্যাখ্যান করে। তারা সংঘাতের পথ বেছে নেয়। প্রথমে তারা গরম গরম কথা বললেও সারা দিন হেলিকন্টর ও মিগের মহড়া দেখে ক্রমণ বিচলিত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার দিকে প্রেসিডেন্ট

মোশতাক কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ওসমানী বসবছুর হত্যাকারীদের দেশত্যাগের জন্য সেক প্যাসেজের অঙ্গীকাব দাবি করলেন। সম্ভাব্য পৃহযুদ্ধ, রক্তক্ষয় ও বেসামরিক নাপরিকের প্রানমালের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য অনিচ্ছা সস্ত্বেও তাদের দেশত্যাগের সেক প্যাসেজ দিতে বাজি হলাম আমরা। সে-সময় এটা আমাদের মনে ছিল খে, বিদেশে চলে গেলেও প্রয়োজনে পরে ইন্টারপোলের সাহায্যে তাদের ধরে আনা যাবে। ঠিক হলো, ফারুক-রশিদ গংকে ব্যান্তক পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে বিমানবাহিনী প্রধান এম,জি, তাওরাব।

ক্ষমতা দখলকারীদের সঙ্গে আমাদের টেলিফোনে যখন বাকযুদ্ধ চলছিল, ভখন পুণাক্ষরেও আমর। আলতে পারি নি জেলে চার জাতীয় লেতার হত্যাকান্তের কথা। অথচ আগের রাতেই সংঘটিত হয়েছিল ঐ বর্বর হত্যাকাণ্ড। ওসমানী ও খলিপুর রহমান ঐ ঘটনার কথা তখন জানতেন বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু তারা আমাদের কিছ্ই জানান নি। জানালে এতাবে ১৫ আগতের খ্নিদের নিরাপদে চলে যেতে দেয়া হতো না। আমাদের নেগেসিয়েশন টিমকেও এ বিষয়ে কেউ কিছু আভাস লেয় নি।

ইতিমধ্যে দুপুর দুটোর পিকে জিয়া তার পদত্যাপপত্র জমা দেন। তিনি আমাকে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য খবর পাঠান; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য সেটা হতো কিছুটা বিব্রুতকর। জিয়ার সঙ্গে আমার একটা বাজিগত সম্পর্ক ছিল। একান্তরে একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি আমরা। সব মিলিয়ে আমি একটা বিব্রুতকর অবস্থায় ছিলাম বলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই নি। তবে জিয়া ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপন্তার ভার আমার ওপর ছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, নিজেদের ক্ষমতা সংহত করার পর জিয়াকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি করে পাঠিয়ে দেবো। ৩ নভেম্বর রাত এগারোটায় খুনিচক্র ব্যান্তক অভিমুবে রওনা হয়। ঢাকা থেকে ওড়ার পর রিম্বুয়েলিয়ের জন্য তারা চাইগ্রাম বিমানবন্দরে একবর নেমেছিল।

এ সময়ের মধ্যে চতুর্থ বেঙ্গলের সিও লে. কর্নেল আমিনুল হককে বদলি করে তার জায়গায় বসানো হলো লে. কর্নেল আবদুল গাফফার হালদারকে। আমিনুল হককে খালেদ মোলাররফের পিএস করা হয়। এ ঘটনায় আমিনুল হক ক্ষুব্ধ হন। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধের সময়ও খালেদ আমিনুল হককে তার সেষ্ট্রর থেকে অন্যত্র বদলি করেছিনেন। আমার ধারণা, মুক্তিযুদ্ধকানে সংঘটিত কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই খালেদ মোলাররফ সম্বত তার ওপর থেকে আছা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই অফিসারটি পরে ৭ নক্তেম্বর জাসদ ও কর্নেল তাহেরকে কোনঠাসা করার ব্যাপারে একটা ওক্রত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন কিয়ার লক্ষ নিয়ে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী চক্রেন সেনা অফিসাররা প্রায় সবাই ব্যান্তক চলে যায়। তবে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন, আর্টিশারির মেজর মহিউদ্দিনকে সম্ভবত কৌশলগত কারণে দেশে রেখে যাওয়া হয়। এ অফিসারটি ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর বাসভবন লক্ষ্য করে একটি আর্টিলারি গান দিয়ে সরাসরি ৭/৮ রাউভ ফায়ার করেছিশ। লক্ষ্যভাষ্ট ঐ গোশায় মোহাম্বদপুর এলাকায় কয়েকজন বেসামরিক লোক হতাহত হয়।

৭ নভেম্বর রাতে এই মেজর মহিউদ্দিনই তথাকথিত সিপাহি বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়ে জিয়াকে মুক্ত করে বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারিতে নিয়ে আসে।

# অড্রাখানের বিতীয় দিন : মোশতাককে গৃহবন্দি করা হলো

৪ নতেম্বর সকাল দশটা নাগাদ স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিম্পাইছি ই.এ. চৌধুরীতে সঙ্গে নিয়ে থালেদ মোশাররফ চতুর্থ বেঙ্গলের হেড কোয়ার্টারে এলেন। ডাদের মুখেই প্রথম তনলাম জেল হত্যাকাজের কথা। এ ঘটনার কথা ওনে আমরা হতভম্ম হয়ে যাই। নতুন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের আগ পর্যন্ত কয়েও দিনের জন্য মোশতাককে মুপদে বহাল রাখতে চেয়েছিলেন খালেদ মোশাররফ, যা আমি জনিচ্ছা সত্ত্বেও সব দিক বিবেচনা করে মেনে নিই। চার জাতীয় নেতাকে জেলখানায় এভাবে হত্যা করার কথা তনে আমি খালেদ মোশাররফকে বললাম, 'মোশতাককে একুণি অপসারণ করুন আপনি।'

দুপুর এগারোটার দিকে খালেদ মোলাররফ বস্থতবনে গেলেন, যেখানে মোলতারু তার রাজনৈতিক সহযোগীদের নিয়ে অবস্থান করছিলেন। আমি হেড কোয়ার্টারে রইলাম সারা দিন। প্রায় সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত বসে আছি। চারদিকে নানা গুলব, নানা আলক্ষা। অফিসারদের অনেকেই বেল উত্তেজিত। তারা বদছেন, এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে অভ্যাথান কেন করলাম আমরা।

ছ'টার দিকে তিনজন অফিসারকে নিয়ে বঙ্গতবনে গেলাম আমি। গিয়ে দেখি প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারির কক্ষে খালেদ মোশাররফ, তাওয়ব এবং এম. এইচ. খান বসে আলাপ করছেন। দেখে মনে হলো, বেশ হল্কা মেজাক্রেই আছেন তারা। বঙ্গতবনে তখন কেবিনেট মিটিং চলছিল। খালেদকে আমি একটু গন্ধীরভাবেই বললাম, আপনি এগারোটার সময় এখানে এলেন আর সারা দিন কিছুই হলো না, কিছুই জানালেন না। মোশতাক বৈঠক করছেন, ওদিকে অফিসাররা কিন্ত। খালেদ অবস্থাটা বুঞ্জতে পারলেন মনে হলো। তিনিসহ আলাপরত তিনজনই উঠে বাইরে চলে গেলেন। আমি যাদের নিয়ে পিয়েছিলাম তাদের নিয়ে বসলাম। হঠাৎ উচ্চ কন্তে চিৎকার তনতে পেলাম। মোশতাকের কণ্ঠ। তিনি বলছেন, 'I have seen many Brigadiars and Generals of Pakistan Army. Don't try to teach me!'

দরজা বৃপে বেরিয়ে আমরা পেখি করিডোরে মোশতাক উত্তেজিতভাবে কথা বলছেন বালেদ মোলাররকের সঙ্গে। মোশতাকের পাশে দাঁড়িয়ে ওসমানী। ৪ নভেম্বর সকাপে প্রথম বেঙ্গলের দুটো কোম্পানিকে বঙ্গভবনের নিরাপন্তার জন্য

মোভায়েন করা হরেছিল। একটি কোম্পানির নেতৃত্বে ছিলেন মেজর ইকবাল (পরে অব. এবং মন্ত্রী)। করিছোরে ইকবাল ও শ' খানেক সৈন্যও ছিল। মেজর ইকবাল যোশতাকের কথার জবাবে ততোধিক উর্বেজিত হয়ে বদলো, 'You have seen the Generals of Pakistan Army. Now you see the Majors of Bangladesh Army', এর মধ্যে সৈনিকরা ওলি চালানোর প্রপ্তৃতি নিতে শুকু করেছিল। ওসমানী সম্ভাব্য বিপদ আঁচ করতে পেরে আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'Shafat save the situation. Don't repeat Burma!' আমি গিয়ে ইকবাৰ ও মোলতাকের মধ্য দাঁডালাম। ইকবালকে বললাম, 'ভূমি সরে যাও,' আর মোশতাককে বললাম কেবিনেট কক্ষে ঢুকতে। কেবিনেট কক্ষে আমিও ঢুকলম। দেখি এক প্রান্তে মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান বসা। তাকে দেখেই আমি তুলগাম জেল হত্যাকাণ্ডের কথা। তাকে লকা করে বললাম, 'আপনি চিফ অফ ডিফেল 'টাফ, প্রায় ৪০ ঘন্টা হয়ে গেছে জেলখানায় জাতীয় নেতাদের হত্যা করা হয়েছে, তারও ঘটা কৃ**ড়ি পর দে**ল ত্যাগ করেছে খুনিরা, আপুনি এসবই জানেন কিন্তু আমাদের বলেন নি কিছুই। এই ডিসগ্রেসফুল আচরণের জন্য আমি আপনাকে আ্যারেন্ট করতে বাধা হচ্ছি i খলিল কোনো কথা বললেন না। আমি গখন এদিকে বান্ত, কেবিনেট কক্ষে তখন খালেদ মোশাররফের এডিসি ক্যান্টেন হুমায়ুন কবির ও কর্নেল মালেক (পরে অব, এবং ঢাকার মেয়র) ভাষণ দিছিলেন। যাই হোক, এরপর আমি মোশতাককে ধরলাম। প্রেসিডেউ হিসেবে তার আনুষ্ঠানিক মর্যাদা রক্ষা করেই বললাম, 'স্যার, আপনি আর এই পদে থাকতে পারবেন না। কারণ আপনি একজন খুনি। জাতির পিতাকে হত্যা করে অবৈধস্তাবে ক্ষমতা দখল করেছেন। জেল হত্যাকাও আপনার নির্দেশে হয়েছে। এসব অপরাধের জন্য বাংলার জনগণ আপনার বিচার করবে। আপনি অবিশয়ে পদত্যাপ করুন। আপনার পদত্যাগের পর সপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্ট হবেন।' আমি একথা বলা মাত্রই মন্ত্রী ইউস্ফ আলী প্রতিবাদ করে বললেন, 'কোন্ বিধানে এটি হবে?' তিনি আরো বললেন, 'প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করলে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং তার অনুপপ্তিতিতে স্পিকার হবেন প্রেসিডেন্ট। আমি জবাব দিলাম, 'ৰনকার মোশতাক যে বিধানে আন্ত প্রেসিডেন্ট একই বিধানে প্রধান বিচারপতিকে প্রেসিডেউ করতে হবে। মোপতাককে ক্ষমতায় বসানোর জনা যেমন সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন, এক্ষেত্রেও তেমনি করতে হবে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররককে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করার জন্যও তাকে আমি চাপ দিলাম। জিয়ার পদত্যাগপত গ্রহণ এবং বালেদকে নিযুক্তি দিতে মোশতাক প্রথমে অপারগতা প্রকাশ করে বলদেন, ব্যাপারট। নিথে ভিনি ওসমানীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান। যাই হোক, আমার জনমনীয়ভায় শেব পর্যন্ত মোশতাক এটা মেনে নিতে বাধা হন।

আমি মিটিং কক্ষে ঢোকার আগে কেবিনেট কেল হত্যাকাও সম্পর্কে একজন ম্যাজিট্রেটের নেতৃত্বে লোক দেখানো তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। আমি বললাম, ঐ কমিটিতে কাঞ্চ হবে না। হাইকোর্টের বিচারকের নিম্নপদের কেউ এতে থাকতে পারবে না। এ কথা বলে আমি বেরিয়ে এলাম।

কর্নেদ মালেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরির দায়িত্ব নিলেন। মোলতাকের পদত্যাগপত্র, ব্রিগেডিয়ার বালেদ মোলাররফকে প্রমোলনসহ চিফ অফ উাফ করা এবং জেলহত্যা তদন্ত কমিলন গঠনসহ বিভিন্ন কাগজপত্র তৈরি হলো। প্রেসিডেন্ট মোলতাক ভাতে সই করলেন।

এদিকে, খালেদের পিএস লে. কর্নেল আমিনুল হক জেলহত্যার ব্যাণায়ে জেল কর্তৃপক্ষের ভাষ্য টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করলেন। ৬ নভেম্বর টেপটা আমি পাই। ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে আমার অফিসের চেক্ট অফ দ্রুয়ারে সেটা রাখি। পরে আর কখনো হেড কোরার্টারে যেতে পারি নি আমি। ৭ নভেম্বরের অভ্যাখানের পর ব্রিগেড কমান্ডারের দায়িত্ব পান আমিনুল হক। তিনিই এই টেপের কথা বলতে পারবেন।

মোলতাককে গৃহবন্দি করে রাখা হলো প্রেসিডেলিয়াল সূাইটে। তার মন্ত্রীদের মধ্যে ১৫ আগন্টের ও জেল হত্যাকান্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, গুরারদুর রহমান, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুরকে পাঠানো হলো সেন্ত্রীল জেলে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের পর রাড বারোটার দিকে বঙ্গভবন থেকে বাসায় ফিরে এলাম আমি।

অত্যুখানের তৃতীর দিন: ক্ষমতা দখল করতে চান নি খালেদ মোশাররক ৫ নভেম্বর সকালে বিভিআর-এর ডিজি মেজর জেনারেল দন্তগীর আমার বিণেড হেড কোরার্টারে আসেন। প্রবীণ ও আহাজাজন মেজর জেনারেল দন্তগীরকে আমি অচলাবপ্থার কথা উল্লেখ করে জানাই, সেনা হেড কোরার্টার কোনো কিছ্তেই উদ্যোগ নিচ্ছে না। তড়িংগতিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য খালেদ মোশাররফের ওপর প্রভাব খাটাতে আরি তাকে অনুরোধ করলাম। দু'দিন ধরে রেডিও-টিভি বন্ধ। দেশময় উৎকর্তা, নানা আশহা। ইতিমধ্যে আমি এবং আরও অনেকে খালেদ মোশাররফকে বারবার অনুরোধ করি রেডিও-টিভিডে জাতিকে সবকিছ্ অবহিত করে একটা ভাষণ দেয়ার জন্য। খালেদের এক কথা, নতুন প্রেসিডেন্টের দায়িত্প্রাও ব্যক্তিই কেবল ভাষণ দেবেন।

খালেদ মোশাররফ সম্পর্কে অনেক মিখ্যাচার হয়েছে এদেশে। ও নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ডিনি দেশের ক্ষমতা দখল করতে চান নি এবং করেনও নি। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি দায়িত্ব নিয়ে রেডিও-টিভিতে ভাষণ দিতে চান নি। ক্ষমতা দখলের লোভ থাকলে তিনি সেটা অনায়াসেই করতে

পারতেন। ক্ষমতালোভী বা উচ্চাভিলাষী কোনোটাই ছিলেন না খালেদ মোশাররফ। তিনি ছিলেন শৃঞ্চলার প্রতি নিবেদিত একজন দক্ষ সেনানারক। তার সেনাপ্রধান নিযুক্তি অথবা প্রমোশন তিনি নিজের উদ্যোগে নেন নি। আমরা আমাদের প্রয়োজনে তাঁকে সেটা করেছিলাম।

যাই হোক, ব্রিণেড হেড কোয়ার্টার থেকেই প্রেসিডেন্টের ভাষণের একটা কলি তৈরি করলাম আমরা। মেজর জেনারেল দক্তগীরকৈ সঙ্গে করে সেনাসদরে গেলাম। বেশ করেকজন (১৫/২০ জন হবে) সিনিয়র অফিসারকে নিয়ে বালেদ মোশাররফ পরিছিতি পর্যালাচনা করার জন্য বৈঠকে বসলেন। আমাদের ভৈরি ভাষণের পদড় নিয়ে প্রায় সারাদিন আলোচনা করলেন তিনি। এ ভাষণিটই প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর রাতে জাতির উদ্দেশে পাঠ করেন নবনিযুক্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সায়েম।

রাইপতি সায়েমের ভাষণে আমাদের অপোচরে একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেটি হচ্ছে সংসদ ভেঙে দেয়া। পরে তনেছি খন্দকার মোলতাকের আহাজ্যন লফিউল আজম (যিনি বঙ্গভবনে একজন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে অবস্থান করছিলেন) অনাকাক্ষিত এই কাজটি করেন। বিচারপতি সায়েমের ভাষণের মূল ভাষ্য ছিল ৬ মাসের মধ্যে নতুন নির্বাচন হবে, আইনশৃত্বপা পুনর্পতিষ্ঠা করা হবে, সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরবে ইত্যাদি। সবাইকে যার যার দায়িত্ব নির্ভয়ে পালন করতে বলা হলো। আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল বে, ১৫ আগত্বের অভ্যুত্থান ও হত্যাকাও করেছে উচ্ছুত্বল কিছু সেনাসদস্য, যার দায়ত্ব সেনাবাহিনীর নয় এবং এর সঙ্গে জড়িতদের বিচার করা হবে।

৫ নভেম্বর সন্ধ্যায়ই আমরা বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নিরেছিলাম। সেই সন্ধ্যাতেই খালেদ মোলাররফ, এম. জে. তাওয়ার এবং এম. এইচ. খানসহ আমরা বিচারপতি সায়েমের বাসভবনে গেলাম। সায়েম ধৈর্য সহকারে খালেদের বক্তব্য ভনলেন। এর আগে অবল্য তাঁকে একবার বঙ্গভবনে ডেকে এনে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গহণের কথাটি জানানো হয়েছিল। যাই হোক, সায়েম এখন খালেদের কাছ খেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তারটি পেয়ে শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে প্রথমে অখীকৃতি জানালেন। আমরা কিছুটা পিড়াপিড়ি করায় বললেন, পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বিচারপতি সায়েম তঙ্কুলি উঠে পিয়ে ঘরের ভেতরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই কিয়ে এলেন তিনি। এতো তাড়াভাড়ি যে, আমাদের মনে হলো যেন এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে অন্য দরজা দিয়ে ঢুকলেন তিনি। এ সময়ের মধ্যে কার সঙ্গে কী আলাপ করলেন, তা তিনিই জানেন। তো, সায়েম এসেই বললেন, 'আলহামদুলিপ্রাহ।'

দুংখের বিষয়, বিচারপতি সায়েমকে আমরা রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত করলাম, কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের চাকরি থেকে বরখান্ত করলেন তিনি। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ দিদেন না আমাদের।

ত নভেম্বরের অভ্যত্থানে অংশ নিয়ে আমরা কোনো অপরাধ করে থাকনে বিচারপতি সায়েমের নিয়োগও একটি অপরাধ নয় কি? আমাদের বরখান্ত করার আণে তাঁর নিজের পদত্যাগ করা উচিত ছিল না কি? বিভিনু সময়ে আমাদের বিচারপতিদের মধ্যে বারা সর্বোচ্চ রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন. कांग्नित लात्नक्र ए। याक्षमध्यीनकात निवत द्वाशन करतावन, निवातशिक সায়েম তারই এক উজ্জ্ব দৃষ্টান্ত। সামরিক শাসক এরশাদের নিযুক্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরীর পাঠকৃত শপথবাকো ছিদ, 'সিএমএলএ (এরশাদ) কর্তৃক যা করতে কলা হবে তাই করতে বাধ্য থাকবো'-এ ধরনের একটি বাক্য। জিয়া হত্যা মামলায় কোর্ট মার্লালের এক প্রহসনমূলক বিচারে ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের ফাঁসির আদেশ হয়। তংকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ফাঁসির আদেশ স্থগিত করার জন্য রিট আবেদনটি গ্রহণ করতে অখীকার করেছিলেন বলে জনপ্রণতি রয়েছে। বিচারপতি সান্তার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হওয়া সন্তেও এরশাদকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন বাইক্ষতা দখলের। এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের অনেক আগেই বিভিন্ন সাক্ষাংকার এবং বন্ধৃতার মাধ্যমে তার অভিপ্রার সম্পর্কে জ্ঞানান দিয়েছিলেন। তখন তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে পদচ্যত এবং গ্রেঞ্চার করা যেতো। মেরুদণ্ডহীন বিচারপতি সাস্তার তখন প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হলে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের চেহারা নিঃসন্দেহে উত্রতভর হতো বলে আমার ধারণা। প্রান্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাইয়িদ চৌধুরী সহজেই বঙ্গবন্ধুর খুনিদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হরেছিলেন। এর কি কোনো প্রয়োজন চিল?

এদিকে ৫ নভেম্বর সেনাপ্রধান খালেদ মোশাররফ রংপুর ব্রিগেড থেকে ২ ব্যাটালিয়ন এবং কৃমিক্সা ব্রিগেড থেকে ১ ব্যাটালিয়ন সৈন্য ঢাকায় পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে কারণেই হোক খালেদ মোশাররফ এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ নেন নি বলে বিষয়টি আমি জানতাম না। ৬ নভেম্বর সকালে রংপুর ব্রিগেডের সৈনারা ঢাকায় উপস্থিত হলে আমি বিষয়টি জানতে পারি। রংপুর ব্রিগেডের দশম বেঙ্গল এসে অবস্থান করছিল শেরে বাংলা নগরে। অনাটির কিছু অংশ সাভারে, বাকি অংশ নগরবাড়িঘাটে। এই ব্যাটালিয়নটির কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লে, কর্নেল জ্বান্ডর ইমায়। তিনি ঘউলাোগে ৪ নভেম্বর রাতেই আমাদের সঙ্গে বঙ্গভবনে মিলিত হন। আমার অজ্ঞাতে অতিরিক্ত সৈন্য আনার এমন ঘটনা ঘটায় আন্চর্য ইই, ঘটকাও লাগে। যাই হোক, কৃমিক্সা থেকে যে

ব্যাটালিয়নটিকে আসতে বলা হয়েছিল ভারা আর শেষ পর্যন্ত আসে নি। অজ্ঞাত কারণে কর্নেল আমঞ্চাদ তাদের পাঠানো থেকে বিরত থাকেন। এদিকে ৫ নভেম্বর সকাপ থেকেই যশোরের ব্রিগেড কমাভার ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী পোকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে যিনি খালেদ মোলাররফের সভীর্থ এবং শব্দ প্রতিঘন্দী ছিলেন) অনবরত ফোন করতে থাকেন ঢাকায় আসার অনুমতি দেয়ার শুনা। এমন কি মীর শওকতের স্ত্রীও খালেদ মোশাররফের ব্রীব্দে অনুরোধ করেন খালেদকে এ ব্যাপারে রাজি করানোর জনা। এ বিষয়টি এবানে বিশেষ করে উল্লেখ করছি এজনা যে, গত পাঁচ বছরে টেলিভিশনে ৭ নভেগর উপলক্ষে প্রচারিত অনুষ্ঠানে প্রতিবার মীর শওকত তার ঢাকায় আসার একটি মিধ্যা ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন. যা অনেককে বিভ্রাম্ভ করে থাকতে পারে। মীর শওকত বলেছেন, তাকে ঢাকায় আসতে বাধ্য করা হয়। তাকে নাকি আনুগতা প্রকাশের জন্য इमकि (मग्रा इय अवः अव अनाथा इर्ल यर्गात क्रान्टेनरमस्टे विमान हामनात স্তর দেবানো হয়। প্রকৃতপক্ষে একথা ভাহা মিখো এবং এসবের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। কেননা আমাদের প্রতিহুলী ছিলো মোশতাক-রশিদ-ফারুক চক্র, মীর শওকত নয়। ঐ সময়ের বাস্তবভায় মীর শওকতের ७ इन्द्र हिम चुवर भागाना ।

থালেদ মোশাররফ মীর শওকতের উপর্যুপরি টেলিফোনে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অবশেষে থালেদ ভাকে ঢাকায় আসার অনুমতি দেন। মীর শওকত ৬ নভেম্বর বিমানযোগে ঢাকায় আসেন। থালেদ মোশাররফের সঙ্গে তার দীর্ঘ ২/৩ খন্টা রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। আমার ধারণা, বৈঠকে তারা বোধহয় জিয়ার ভাগা নিয়ে আলোচনা করে থাকবেন। আমার এটাও মনে হয়, পরবর্তীকালে বালেদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে একটি বড়ো ভূমিকা ছিল ঐ রুদ্ধার বৈঠকের। আমার ধারণা একেবারে কল্পনাগ্রস্ত নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ৩ নভেম্বরের ঘটনায় জড়িত আটক অফিসারদের পরিদর্শনের জন্য মীর শওকত ৭ নভেম্বরের পর গণভবনে যান। ঐ অফিসারদের সেখানে বিচারের অপেক্ষায় কড়া পাহারায় রাখা হয়েছিল। অথচ অফিসারদের লক্ষা করে ভাদের সামনেই মীর শওকত গার্ড কমাভারের কাছে মন্তব্য করেন, 'Why try them? Line them up and shoot them like dogs.' আটক সব অফিসার মীর শওকতের এই চরম প্রতিহিংসাগুলক মন্তব্যে হতবাক হয়ে যান।

৬ নভেম্বর দৃপুরে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি সায়েমের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হলো।
দৃপুর থেকেই বঙ্গভবন, সোহরাওয়ার্মী উদ্যান ইত্যাদি জায়গা থেকে ট্যাঙ্কগুলা
ক্যান্টনমেন্টে ফেরত আনা ডক্ল হলো। সন্ধ্যার মধ্যে প্রায় সব ট্যাঙ্ক তাদের
ইউনিট লাইনে চলে আসে। গোপশাঞ্জ রেজিমেন্টের কামানগুলো লাইনে
ফেরত এসেছিল ৪ নভেম্বরেই।

অভ্যুত্থানের চতুর্থ দিন: 'সিপাহি বিপ্লব' ও ঠান্তা মাধার খালেদকে হত্যা ৬ নভেম্বর বিকেলে খবর পেলাম ক্যান্টনমেন্টে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' নামে একটি সংগঠনের উদ্ধানিমূলক লিফলেট ছড়ানো হয়েছে। এ ধরনের কোনো সংগঠনের অন্তিত্বের কথা সেদিনই প্রথম জানি আমরা। আগে কখনো এ সম্বন্ধে কোনো তথ্য আমাদের সরবরাহ করা হয় নি। এটা সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের বার্থতা বা তারা সেটা গোপন রেখেছিল। যাই হোক, ভনলাম, ক্যান্টনমেন্টে সৈনিকদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। অফিসারদের বিরুদ্ধে কথাবার্তা চলছে তাদের মধ্যে। সেনাপ্রধান খালেন মোশাররফ সেনিকদের উত্তেজনা প্রশমিত করতে সন্ধ্যার দিকে ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টে গেলেন। আমিও ছিলাম তার সঙ্গে। সৈনিকদেরকে তিনি ধৈর্যশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হবে না বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন।

টাান্ত রেজিমেন্ট থেকে ফিরে সেনাসদরে বৈঠক করপেন খাপেদ।
সৈনিকদের সমস্ত অন্ত অন্তাগারে জমা করার নির্দেশ দিলেন ডিনি। বললেন,
পরদিন থেকে সৈনিকদের স্বাভাবিক ট্রেনিং গুরু হবে। স্বদিক থেকে
স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার তাগিদ দিলেন ডিনি। ঐ বৈঠকের পরপরই আমি
সেনাপ্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী ব্রিপেড হেড কোয়ার্টারে গিয়ে প্রয়োজনীয়
নির্দেশ দিলাম।

রাত দশটার দিকে বালেদ মোশাররফের ফোন পেলাম। ফোনে তিনি আমাকে বঙ্গভবনে যেতে বলদেন। বঙ্গভবনে যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠছি, তথন ব্রিগেড মেজর হাফিজ আমাকে বললো, "স্যার একটা জরুরি কথা আছে।" হাফিজ জানালো, প্রথম বেঙ্গলের একজন প্রবীণ জেসিও বলেছে, ঐদিন রাত বারোটার সিপাইরা বিদ্রোহ করবে। জাসদ এবং সৈনিক সংস্থার আহ্বানেই তারা এটা করবে। বালেদ ও আমাকে মেরে ফেলার নির্দেশও সৈনিকদের দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে জেসিওটি। ঐ জেসিও, যিনি একজন সুবেদার ছিলেন, বলেছেন, আমাদেরকে এ কথা জানিয়ে সতর্ক করে দিতে।

এগারোটার দিকে আমি বঙ্গভবনে পৌছুলাম। দুই বাহিনী (বিমান ও নৌ) প্রধানকে সেখানে দেখলাম। খালেদ তখনো আসেন নি। তিনি এলেন ২০/২৫ মিনিট পর। তনলাম, একটি দৈনিকের সম্পাদক তার বাড়িতে বাওয়ার আটকে পড়েছিলেন খালেদ। পরে কেনেছি, ও থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত দু'জন বিশিষ্ট সম্পাদক (একসমর যাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমি গোয়েশা সংস্থার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল) প্রায়শই খালেদ মোশাররফের বাড়িতে যেতেন এবং পরামর্শের নামে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করতেন। ৬ নভেম্বর বাতেও আমরা যখন বছভবনে অপেকা করছি, এই দুই সম্পাদকের একজন তখন তার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, ৭ নভেম্বের পর ঐ দুই সম্পাদকের কাগজেই খালেদ ও তার সহকর্মীদের 'রুল ভারতের দালাল' বলে

চিহ্নিত করে অশালীনভাবে বিষোদগার করা হতে থাকে।

যাই হোঞ, খালেদ আমাকে ডেকেছিলেন একটা মধ্যস্থতার জন্য। সামরিক আইন প্রশাসকলের বিন্যাস কীভাবে হবে, তা নিয়ে অন্য দুই বাহিনী প্রধানের সঙ্গে তার মততেদ দেখা দিয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরপরই মোশতাক সামরিক আইন জারি করেন এবং নিজে চিফ মার্শাল ল আডিমিনিস্টেটর হন। সেই সঙ্গে স্থপিত করেন সংবিধানের কার্যকারিতা।

তো, খালেদ বদছিলেন যে সিএমএশএ বা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হওয়া উচিত সেনাপ্রধানেরই। কারণ সশস্ত্র বাহিনী কিছু করলে ভার দায়দায়িত সেনাপ্রধানের ওপরই বর্তায়। অন্য দুই প্রধানের দাবিমতো প্রেসিডেন্ট সিএমএলএ এবং তিনম্ভন (সেনা, বিমান ও নৌ-প্রধান) ডিসিএমএলএ হলে সিদ্ধান্ত গ্রহবে সমস্যা হতে পারে। অন্য দুই প্রধান সেনাপ্রধানের অভিমতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে সেনাপ্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রপ্রে নাজুক অবস্থায় পডবেন, এ ভাবনাও হয়তো খালেদের মধ্যে ছিল। কথাবার্তার এক পর্যায়ে বালেদকে আমি ক্যান্টনমেন্টের পরিস্থিতির কথা বললাম। আমাদের যে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাও জানালাম। তিনি বিশেষ গ্রাহ্য করলেন না আমার কথা। আমাদের কথাবার্ডার মাঝপথেই বারোটার দিকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফোন এলো। ফোনে বলা হলো, সিপাইদের 'বিপ্রব' শুরু হয়ে গেছে। তারা এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ছে। এ কথা শোনার পর খালেদ মিটিং ভেঙে দিলেন। বালেদের সঙ্গে বঙ্গভবনে এসেছিলেন রংপুরের ব্রিণেড কমান্তার কর্নেল হুদা ও চট্টগ্রামের একটি ব্যাটালিয়নের কমাভার লে, কর্নেল হায়দার। হায়দার বুব সম্ভবত ছটিতে ছিলেন এবং ঘটনাচক্রেই বালেদের সঙ্গে দেখা इस्य याग्र छात् ।

মিটিং স্তেঙে দিয়ে শ্রুদা ও হায়দারকে নিয়ে চপে গেলেন খালেদ মোশাররফ। অনা দুই চিফও চপে গেলেন। তবে খালেদ আমাকে বলপেন বঙ্গওবনেই থাকতে। তিনি নিজে প্রথমে খান মোহাম্মদপুরে কোনো এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখান থেকে তারা যান রংপুর ব্রিগেড থেকে আসা দশম বেঙ্গপের অবস্থানস্থল শেরেঝংলা নগরে।

রাত বারোটার পর সিপাইরা ফিন্ড রেজিমেন্টের থেজর মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে জিয়াকে মুক্ত করে ফিন্ড রেজিমেন্টে নিয়ে আসে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই মেজর মহিউদ্দিনই ১৫ আগস্ট বঙ্গবদ্ধকে হত্যার জনা একটি আর্টিলারি গান থেকে ৬২ নম্বের বাড়িতে গোলা ছুড়েছিল।

শেষ রাতের দিকে দশম বেগপের অবস্থানে যাল বাগেল। পরদিন সকালে ঐ ব্যাটালিয়নে নাশতাও করেন তিনি। বেলা এগারোটার দিকে এলো সেই মর্মান্তিক মুহূর্তটি। ফিল্ড রেজিমেন্টে অবস্থানরত কোনো একজন অফিসারের নির্দেশে দশম বেঙ্গলের কয়েকজন অফিসার অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাধায় খালেদ ও তাঁর দুই সঙ্গীকে গুলি ও বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হয় নি আজাে। সুষ্ঠু তদস্ত ও বিচার হলে ৬ নভেদর দিবাগত রাত বারোটার পর ফিল্ড রেজিমেন্টে সদামুক্ত জিয়ার আশপাশে অবস্থানরত অফিসারদের অনেকেই অভিযুক্ত হবেন এ দেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সেনানায়ক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররককে হত্যার দায়ে। তথাক্ষিত সিপাহি বিপ্লবের অন্যতম নায়ক কর্নেল তাহের এবং তৎকালীন জাসদ নেতৃবৃন্দও এর দায় এড়াতে পারবেন না।

# সাতই দভেম্বর : "অফিসারদের রক্ত চাই"

আগেই বলেছি ৬ নভেম্বর রাতে খালেদ মোশাররফ চলে যাওয়ার পরও আমি বঙ্গভবনে থেকে যাই তারই নির্দেশে। খালেদের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয় নি আমার। তারপর তো 'সিপাহি বিপুব' ঘটে গেলো। রাত তিনটার দিকে জিয়া ফোন করলেন আমাকে। বললেন, "Forgive and forget, let's unite the Army." আমি রুড়ভাবেই বলি, "আপনি সৈনিকদের দিয়ে বিদ্রোহ করিয়ে কমতায় খাকতে পারবেন না। আপনি বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছেন, আর নামতে পারবেন না। যা করার আপনি অফিসারদের নিয়ে করতে পারতেন, সৈনিকদের নিয়ে কেন?" সেনাবাহিনীর মধ্যে হিংসা ও বিভেদের রাজনীতি ঢোকানো হয়েছে বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করি আমি।

এই সময় একটা আশ্বর্য ব্যাপার ঘটে। জিয়ার সঙ্গে আমার কথোপকথন হচিচ্ল ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে। আমাদের সংলাপের যে অংশগুলা বাংলা ছিল তা সঙ্গে লাইনে থাকা অন্য কেউ ইংরেজিতে ভাষান্তর করে দিছিল, যেটা আমি পরিষ্কার ওনতে পাচিচ্লাম। আমার কোনো সন্দেহ নেই, বঙ্গভবনে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে এমন কেউ অবস্থান করছিল যে আমাদের সংলাপ বিদেশি কোনো সূত্রের কাছে ভাষান্তর করে দিচ্ছিল। আমাদের রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে কতো নাজুক এর থেকেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। খোদ বঙ্গভবনের ভেতরে অবস্থান করেই কেউ সে কাজটা করছিল।

রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ বঙ্গভবনের অদ্রে 'নারায়ে তাঞ্চির,' 'নিপাই সিপাই ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই' শ্রোগান খনলাম। সেই সঙ্গে ফাঁকা গুলির আগুরাজ। দ্বিতীয় বেঙ্গলের দৃ'টি পদাতিক কোম্পানি তথন বঙ্গভবনের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিল। এছাড়া ছিল রক্ষীবাহিনী থেকে সন্য রূপান্তরিত পদাতিক ব্যাটালিয়নটির একটি কোম্পানি। এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল ক্যান্টেন দীপক। কোম্পানি কমানোরদের নির্দেশ দিলাম পদ্দিশন নিজে এবং বিদ্রোহী সৈনিক সংস্থার সদস্যরা গুলি করলে তাদের প্রতিরোধ করতে। ১৫/২০ মিনিট পর গুলি ও স্লোগান আরো তীব্র এবং নিকটতর হয়ে উঠলো।

আন্তর্য হয়ে গেলার যাদেরকে প্রতিরোধের জন্য পাঠিয়েছি তারা পান্টা ওলি করছে না দেখে। তখন আমার বোধোদয় হলো, বিদ্রোহী সিপাইদের ঐ শ্রোগানে তারাও immobilized হয়ে গেছে। তারা ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করবে না। এ ঘটনা দেখার পর আমার সঙ্গে থাকা অন্য একজন কোম্পানি কমাভার ক্যান্টেন দিদার আমাকে বললো, "স্যার, চলুন আমরা বেরিয়ে গিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ঢোকার চেষ্টা করি।"

ওদিকে ধ্বায়ারিং ও স্লোগান তখন একেবারে সামনে এসে গেলো।
উপায়ান্তর না দেখে দিদার ও কয়েকজন সৈনিককে নিয়ে আমি বঙ্গতবনের
পেছনের পাঁচিণ টপতে বেরিয়ে এনাম। দুর্তাগ্যক্তনকভাবে এ সময় আমার পা
তেঙে যায়। যাই হোক, বাইরে থাকা একটি সামরিক চক্ত গাড়িতে উঠলাম
সবাই। এই অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে যাওয়া সমীচীন মনে হলো না। আমার
তখন জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল। তেবে দেখলাম কুমিল্লা
ক্যান্টনমেন্ট এখনো শান্ত। তাই সেই অভিমুখেই রওনা হলাম। সেখানে গিয়ে
সিএমএইচ-এ চিকিৎসা নেয়া যাবে। মেখনা ফেরিঘাটে পৌছে মনে হলো
কুমিল্লা যাওয়াটাও ঠিক হবে না। এতােন্দপে সেখানকার পরিস্থিতিও হয়তাে
পান্টে গেছে। সঙ্গী সৈনিকদের ফেরত পাঠিয়ে আমি ও দিদার নৌকায় করে
মুন্সিগঞ্জ অভিমুখে রওনা হলাম। উল্লেখ্য, মেঘনা ফেরিঘাটে কর্মরত
বিআইডবুটিসির কর্মচারীদের কাছ খেকে আমরা সাধারণ শার্ট আর পুন্ধি নিয়ে
ইউনিকরম ছেড়ে সেগুলো পরে নিই।

নৌকায় ঘণ্টা দুয়েক চলার পর দেখলাম মুলিগঞ্জের এসভিও একটা লগু নিয়ে নারায়ণগঞ্জে থাচেছন। আমি তাঁর কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে আমার চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার কথা বললাম। ক্যান্টেন দিদারের পরিচয় গোপন করে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলাম আমাকে সাহায্য করা এক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র হিসেবে। এসভিও আমাকে সঙ্গে করে নারায়ণগঞ্জ থানায় নিয়ে গেলেন। সেখানে পুলিশি হেফাঞ্জতে রাখা হলো আমাকে। আর দিদার জনতার সাথে মিশে গেলো।

নারায়ণগন্ত থানা থেকে দিতীয় ফিন্ড রেজিমেন্টে জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করপাম। জিয়ার পক্ষে মীর শওকত আমাকে বদলেন, "ভূমি ওখানেই থাকো। আমি লে, কর্নেল আমিনুল হককে পাঠাছিছ। সে ভোমাকে নিয়ে আসবে।"

ঘণ্টা দুয়েক পর আমিনুপ হক এলো। তার সঙ্গে ২/৩টি গাড়িতে চতুর্থ বেছলের কিছু সৈনা। ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম আমরা। ঢাকা পৌছে আমাকে সিএমএইচ-এ ভর্তি করা হলো। এখানে এসেই গুনি বালেদ, হায়দার ও ভ্নার নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর। পরে গুনি মুক্তি পেয়ে ছিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্টে আসার পর জিয়া নিজে বলেছিলেন, "There should be no bloodshed. No retribution. Nobody will be punished without proper trial." অথচ জিয়ার নির্দেশ উপেক্ষা করে এবং যাবতীয় শৃঞ্চলা তঙ্গ করে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয় সেনাবাহিনী তথা মুক্তিযুদ্ধের তিন বীর সেনানিকে।

# হঠকারিতার চরম মৃল্য

বিদ্রোহের পরিধি ক্রমণ বিভিন্ন ইউনিট-সাব ইউনিট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।
নিরাপন্তাহীনতার কারণে বহু অফিসার ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করেন। আমাদের অভ্যুম্বানের সঙ্গে কোনো যোগ না থাকা সন্ত্বেও একজন লেভি তাভারগহ ১৩ জন অফিসারকে তথাকথিত বিপ্রবী সৈনিকেরা গুলি করে হত্যা করে। বীর মুক্তিযোদ্ধা লে, কর্নেল আৰু ওসমান চৌধুরীর খ্রীকেও তারা হত্যা করে। ফ্রিরাও পরিস্থিতি নিয়গ্রণে আনতে হিমলিম খাচছিলেন। ক্রমণ তিনি ও নভেমরের অভ্যুম্বানের পরিপ্রেক্ষিতে কথিত ভারতীয় জ্জুর ভয় দেখিয়ে সিপাহিদের নিয়গ্রণে আনলেন। উল্লেখ্য, তথাকথিত সিপাহি বিদ্যোহে অংশ নেয়া এই সব সিপাহির বেশির ভাগই ছিল পাকিস্তান-প্রত্যাগত।

মাসখানেক হাসপাতাপে থাকার পর ৭ ডিসেম্বর রিপিজ করা হলো আমাকে। তারপর পাঠানো হলো ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে প্রোটেক্টিভ কাস্টডিতে। জেলে থাকাকালে জিয়া ও ওার সহযোগীরা আমার বিরুদ্ধে ৭টি চার্জ তৈরি করেন, যার ৪টিই ছিল মৃত্যুদওযোগ্য অপরাধ। একটি তদন্ত আদালত গঠন করা হলো। তদন্ত আদালতের প্রেসিডেন্ট জেলেই আমার উপস্থিতিতে সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন। বর্তমান মন্ত্রী লে, জেনারেল (অব.) নুরুদ্দিন খানসহ অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আসেন। তাদের মধ্যে তৎকালীন ছিতীয় বেঙ্গলের সিও-কে দেখে খুবই অবাক হলাম। প্রধান আসামি হিসেবে আমার পরই তার অবস্থান হওয়া উচিত ছিল। তিনি রাজসান্ধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেকে রক্ষা করেন এবং চাকরি বজায় রাখেন। মামলা অবশা বেশি দ্র এগোয় নি।

এ সময় আরো ১২ জন সেনা অফিসার তৎকালীন গণভবনে বন্দি ছিলেন।
এই মৃহুর্তে বাদের নাম মনে পড়াছে তারা হলেন: কর্নেল মালেক (পরে এমপি
ও মেয়র), লে. কর্নেল গাঞ্চকার (পরে এমপি ও মন্ত্রী), লে. কর্নেল জাফ্রর
ইমাম (পরে এমপি ও মন্ত্রী), মেজর আমিন, মেজর হাফ্জি (পরে এমপি ও
মন্ত্রী), মেজর ইকবাল (পরে এমপি ও মন্ত্রী), ক্যান্টেন কবির; ক্যান্টেন তাজ্র
(পরে এমপি), ক্যান্টেন হাফ্জিউল্লাহ, ক্যান্টেন নাসির, ক্যান্টেন দীপক
প্রমুখ। তিনজন অফিসার দেশত্যাগ করেন। এরা হলেন ব্রিগেডিয়ার
পুরুজ্ঞামান (পরে রাশ্রদৃত, প্রয়াত), ক্যান্টেন জাহাঙ্কীর ওসমান (পরে এমপি)
ও শেফটেন্যান্ট ক্যানের। এছাড়া এয়ারকোর্সের ১২/১৩ জন অফিসারকে
আটক রাখা হয়েছিল বিমানবাহিনী এলাকায়। তাওয়াবের ব্যক্তিগত উদ্যোগে

চটজনদি তাদের বিচার শেষ করা হয়। ক্ষোয়াড্রন লিডার লিয়াকতকে মৃত্যুদও এবং অনাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদও দেয়া হয়। পরে লিয়াকভের সাজা কমিয়ে দেয়া হয় ১৪ বছরের জেল।

এদিকে গণভবনে আটক সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে চারজন- মেজর হাফিজ, মেজর ইকবাশ, ক্যাণ্টেন ডাজ ও ক্যাণ্টেন স্বফিজউল্লাহ এক পর্যায়ে পালিয়ে যায়। পালিয়ে গিয়ে তারা আশ্রয় নেয় ব্রাক্তণবাড়িয়ায় অবস্থানরত প্রথম বেঙ্গলে, যাদের নিয়ে আমরা অভ্যুত্থান তম্ব করেছিলাম। প্রথম বেঙ্গলকে ৭ নভেদবের পর জিয়া শান্তিশ্বরূপ রাক্ষণবাডিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পাদিয়ে যাওয়া চারজন অফিসারকে আশ্রয়দানকারী প্রথম বেপশের বঞ্চব্য ছিল ঐ অফিসাররা কোনো অপরাধ করে নি। তাদের যদি কোনো বিচার করতে হয় তবে ১৫ আগস্টের অস্থাতানকারীদের বিচার আগে হতে হবে। কোনো অবস্থাতেই প্রথম বেললকে এ অবস্থান থেকে টলানো গেলো না। চারজন অফিসারকে ব্রাহ্মণবাডিয়ায় অবস্থানরত সৈনিকদের কাছ থেকে সরিয়ে আনার জন্য পর্যায়ক্রমে হেলিক-টারে করে নেগোসিয়েশন টিম, সিঞ্চিএস মেজর জেনারেল মন্তর, এমন কি সেনাপ্রধান জিয়া একাধিকবার ব্রাক্ষণবাড়িয়া গেলেন। পালিয়ে যাওয়া চার অফিসার ও সৈনিকদের সঙ্গে আলাপ করলেন সিনিয়র অফিসাররা। কিন্তু তারা নিকেদের অবস্থানে অটল থাকলো। অপর্কিকে তাদের ওপর উর্ধ্বতন সেনা কর্তপক্ষের চাপও অব্যাহত থাকে। ১৯৭৬ সালের মার্চের প্রথমদিকে ব্রাক্ষণবাডিয়ার সেনাদশ ঢাকা অভিযানের চূড়াস্ত ঘোষণা প্রদান করে। এতে সেনাপ্রধান জিয়া ও তার সহকর্মীদের টনক নডে ওঠে। তারা তডিঘড়ি এক আপস ফর্মুলা দিলেন। বলা হলো, আটক সব সেনা অঞ্চিসারকে ছেড়ে দেয়া হবে। তবে আর্মিন্ডে না রেখে বেশির ভাগ অফিসারকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কেবল দৃষ্টান্ত হিসেবে একজন অফিসার— ৪৬তম ব্রিণেড কমান্তার (অর্থাৎ আমার) বিচার করা হবে। ব্রাক্ণবাড়িয়ায় অবস্থানরত অফিসার ও সৈনিকেরা সেটা মানতে রাজি হলো ना। छाता मावि कंत्ररभा, कारना अकिमारत्रत विष्टत करा याख ना এवः তাদেরকে চাকরিতে রাখতে হবে। বিক্লুব্ধ সৈনিকরা সন্তিয় সতিয়ই ঢাকা আসার উদ্যোগ নিলে জিয়া আবার ব্রাহ্মণবাডিয়া যান এবং আশ্বন্ত করেন, কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে না। এবার তিনি ঐ চারক্তন অফিসারকে নিজে সঙ্গে করে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তবে এতো কিছুর পর ঐ চারজন অফিসার নিজেরাই আরু সেনাবাহিনীতে থাকা সমীচীন মনে করে নি। অফিসার বা তাদের প্রতি সহানুভতিশীল কেউই আর ভার জনা চাণাচাপিও করে নি। তবে জিরা প্রতিশ্রুতি দেন তাদেরকে কূটনৈতিক নিয়োণ দিয়ে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করেন নি। বদিও জিয়াই ১৫ আগস্টের হত্যাকারীদের বিভিন্ন দৃতাবাদে চাকরি দিয়েছিলেন।

১৯৭৬ সালের ৭ মার্চ ছাড়া পেলাম আমি। তৎকালীন ডিএমই লে. কর্নেল মোহসীন (পরে ব্রিগেডিয়ার এবং ফাঁসিতে নিহত) আমাকে সেন্ট্রাল জেল থেকে বাসায় পৌছে দিলেন। সেই সঙ্গে আমার হাতে ধরিয়ে দেয়া হলো বরখাত্তের আদেশ। আমার চাকরিচ্যুতির ফাইলে বাক্ষর করেছিলেন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম।

৭ নভেম্বরের 'সিপাহি বিপুর' সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। আসলে এতে অংশ নেরা সৈনিকদের বেশির ভাগই ছিল পাকিন্তান প্রত্যাগত। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোনো একটি ব্যাটালিয়নও এর মধ্যে ছিল না। বিশ্রোহী সৈনিকদের মোগানে প্রভাবিত হয়ে তারা হয়তো আমাদের সুরক্ষা দেয় নি, কিন্তু বয়ং উদ্যোগী হয়ে তারা আমাদের বিক্লছে কিছু করেও নি।

জনাদিকে আর্মির ট্রাভিশন ও চেইন অফ কমান্ত ডেন্তে ৭ নভেমর কর্নেল তাহের যে অপরাধ করেছিলেন, তার জন্য তিনি বিচারের সম্মুখীনও হয়েছিলেন। বিভিন্ন র্যাঙ্কের মধ্যে আনুগত্যের যে বিধি ও ঐতিহ্য ছিল, তাকে চরমভাবে লক্ষন করেছিলেন কর্নেল তাহের। শতান্দী প্রাচীন ঐতিহ্য, নিয়ম-শৃত্যলা এবং আনুগত্যের ভিতে ধস নামিয়েছিলেন তাহের ও জাসদের উদ্ধাবিত হঠকারী, আত্মঘাতী বিভিন্ন স্নোগান। আসলে, তাহের এবং তৎকালীন জাসদ নেতৃবৃন্দ জিয়াকে সামনে রেখে, জিয়ার মুক্তিবৃদ্ধকালীন ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে সূচতুরভাবে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস নেন ৭ নভেমরের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। কিছু এতো কিছুর পরও চেইন অফ ক্মান্ড এবং সেনাপ্রধান পদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও আনুগত্যের কাছে তারা পরাজিত হন। আর তাহেরকে এর জন্য চরম মৃল্যও দিতে হয়।

যেদিন রাতে কর্নেল তাহেরের ফাঁসি কার্যকর করা হয়, সেদিন সন্ধায় তাহেরের প্রধান কৌসুলি সাবেক আটর্নি জেনারেল প্রয়াও আমিনুল হক (যিনি আমার একজন ঘনিষ্ঠ আজীয়) আমাকে তার চেমারে নিয়ে যান। সেখানে উপস্থিত তাহেরের নিকটাজীয়রা তাহেরের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান। কোনোভাবে প্রভাব খাটানোর মাধ্যমে তাহেরের মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য আমি অত্যন্ত প্রভাবশালী তিন-চারক্তন ব্যক্তির সঙ্গে বলি। কিন্তু দুরংজনকভাবে ব্যর্থ হই।

# বিপ্লব কোথায় এবং কিভাবে হলো

ত নভেষরের অভ্যুখান ছিল প্রকৃতপক্ষে ১৫ আগস্ট হত্যাকাও এবং অবৈধতাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে একটি সশস্ত প্রতিবাদ। চারটি লক্ষার মধ্যে দুটিতে সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলাম আমরা – অবৈধতাবে ক্ষমতা দখলকারী বিদ্রোহীদের বলপূর্বক অপসারণ করা হয় এবং বিদ্রোহী ইউনিটগুলোকে চেইন অফ কমান্তে ফিরিয়ে আনা হয় আমাদের উদ্বিধিত প্রয়াসের ভেতর দিরে। বুনিদের বিচারের ব্যবস্থা এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নি ঘটনার নিয়ন্ত্রকরপে আমাদের ক্ষমতার কণস্থায়িত্বে কারণে। জনগণই বিচার করবেন, আমার বক্তব্যের আলোকে, ও নভেমরের অভ্যাথান একটি দেশপ্রেমিক পদক্ষেপ ছিল কি নাং

আমরা দৃশাপট থেকে অপসৃত হয়েছিলাম সম্পূর্ণ স্থিন একটি পোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের পরিণতিতে। ৭ নভেমরের ঘটনাবলি কোনো পান্টা অভ্যুত্থান ছিল না। মোশতাক-রশিদ-ফারুক চক্র এই পান্টা অভ্যুত্থান ঘটায় নি এবং সে জন্য ভারা ক্ষমতায়ও ফিরে আসতে পারে নি।

থিয়ার ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে জাসদ ও কর্নেল তাহেরই ক্ষমতা দখলের অপচেটা চালায় ৭ নভেম্ব। সেই দিনের অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টায় তাদের কোনো বিপ্রবী রাজনীতি সম্পৃক্ত ছিল না। 'সৈনিক সংস্থার' ১২ দফায় বাংলার জনগণের আলা-আকাজন প্রতিক্ষণিত করে এমন একটি দফাও স্থান পায় নি। সবগুলাই ছিল সেনাছাউনিকেন্দ্রিক। সেনাছাউনিতে শস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে রচিত ১২-দফায় ছিল তধু দুণা, হিংসা আর বিছেম।

অফিসারদের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিষেষ উদ্ধে দিয়ে, বিশৃঞ্চলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, অফিসার নিধনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে তারা সৈনিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণে এনে কমতা নিজেদের দবলে নেয়ার প্রয়াস চালিয়েছিল সেদিন। মাত্র ১২ ঘন্টার ব্যবধানে জ্বিয়া এবং তার অনুগতরা জাসদ ও তাহেরের ঐ অপচেষ্টা বার্থ করে দেন। জাসদ তাদের শক্ষ্য অর্জনে শোচনীয়ভাবে বার্থ হয়। কিন্তু জাসদ এবং তাহেরের হঠকারিতায় এরই মধ্যে নিহত হন আমাদের মহান মৃত্তিশুক্ষের শ্রেষ্ঠ সেনানিদের কয়েকজন।

মূলত চেইন অফ কমাভ ও জিয়ার ব্যক্তিগত ভারমূর্তি তাকে সেদিন সফন হতে সাহায্য করে। তাহের ও তাঁর রাজনৈতিক সহযোগীরা বার্থ হন।

৭ নভেমরের ঘটনাবলিতে জাসদ যতো বিপ্লবী তত্ত্বই পরে জুড়ে দিতে চেষ্টা করুক না কেন, বস্তুত এটি ছিল রাজনীতি-বর্জিত ক্ষমতা দখলের একটা নির্জেলা প্রস্নাসমাত্র। এর সঙ্গে সেদিন কোনো বিপ্রবী কর্মকাণ্ড অথবা তত্ত্ জড়িত ছিল না। তথাকথিত 'শ্রেণী সংঘামের' তত্ত্বের আবরণে ক্ষমতা দখলের এক বীন চক্রান্ত হয়েছিল এ দিনটিতে।

৭ নভেমর এবং এর অব্যবহিত কয়েকদিনের মধ্যে জিয়া তার একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এদিকে তাহের ও তার রাজনৈতিক সহযোগীরা আত্যোপন করার মাধামে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পডেন। একপক্ষকাদের মধ্যে জাসদের উল্লেখযোগ্য নেতারা অস্তরীণ হন।

জিয়া ক্ষমতা নিয়ে আমাদেরই নিযুক্ত শ্রেনিভেন্টকে দায়িত্বে বহাল রাখেন। বিমান ও নৌবাহিনী প্রধানহয়ও (যারা খালেদের সঙ্গে সামরিক আইন প্রশাসনে ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে দর ক্ষাক্ষি করেছিলেন) বপদে বহাল রইলেন। মোশভাক অপসারিত এবং ক্ষমতাচ্যুত হলেন। তথাকথিত সূর্যসন্তানেরা দেশ থেকে বহিছ্ত হলো। দৃশ্যপটে একমাত্র কেবল খালেদ মোশাররফ রইলেন না। বাংলাদেশের কোনো শহর-বন্দরে বিপ্লবের কোনো আলামতও পরিলক্ষিত হলো না। তাহলে 'বিপ্লব' কোথায় এবং কিভাবে ঘটলো?

আমার ধারণা, ৭ নভেষরের হত্যাকাও তদন্ত ও বিচারের হাত থেকে
চিরদিনের জন্য দায়মুক্ত থাকার ব্যবস্থা হিসেবে অত্যন্ত সুচতুরভাবেই এই
দিনটিকে জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস' রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। এটি
নিঃসন্দেহে জিয়ার একটি মানবতা-বিরোধী পদক্ষেপ। এর অবসান হওয়া
প্রয়োজন ছিশ। সেই সঙ্গে সামরিক ও বেগামরিক সকল হত্যাকাওর সৃষ্ঠ্
তদন্ত ও বিচারের বিধান করা প্রয়োজন।

যে সং উদ্দেশ্য ও মহৎ শক্ষা নিয়ে আমরা ৩ নভেমরের অভ্যাথানে অংশগ্রহণ করেছিলাম, বিবিধ কারণে প্রাথমিক বিজয়ের পর সে ক্ষেত্রে সাফণ্য সংহত করতে পারি নি। সেই সকল কারণ বিবৃত করে পাঠকের ধৈর্যচুতি ঘটাতে চাই না। কোনো অজুহাতও দাঁড় করাবো না। আমরা যে বার্থ হয়েছি, এটাই সভা। আর সেই বার্থভার দায়ভার সম্পূর্ণ এবং এককভাবে আমারই প্রাপা।

জীবন এবং চাকরির ঝুঁকি নিয়ে সেদিনের উদ্যোগে যারা আমার সঙ্গে একাজতা ঘোষণা করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন, বিশেষভাবে আমার স্টাফ অফিসারবৃন্দ এবং বন্দি অবস্থা থেকে পানিয়ে যাওয়া সেই চারজন অফিসার, যে আনুগতা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছিলেন, তাদের অবদান আমি কৃতক্ততার সঙ্গে স্মরণ করি। সেদিনকার ঘটনাগ্রবাহে ক্ষতিগ্রন্ত পরিবারসমূহের প্রতিও রইলো আমার আন্তরিক সমবেদনা। সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম বেঙ্গলের সুবেদার মেজর, অনারারি লে, আবদুল মজিদের সময়েচিত সহযোগিতার কথা স্মরণ করি প্রদার সঙ্গে।



Collected From: www.liberationwarbangladesh.org

Re-Edit: Toha (facebook.com/tohamh)

একান্তরের মুজিযুক্তে কিংবদন্তিসম थाতि अर्जनकारी वीतामाका भाकाग्राट स्थापन. লডাইয়ের মধদানে অকুতোজা যে-মানুযাটি বাস্তবজীবনে পরম মিতবাক ও নিভ্তচারী। ভদুপরি अधिक्रका शहराकीकारण सहयञ्जकातीरमत शुनकाधीन. বলবন্ধৰ নিৰ্মান হত্যাকাও এবং নতেম্বৰেৰ প্ৰতিনিপ্ৰানী চক্রাত্তে চার জাতীয় নেতা ও অঞ্চণী মডিখোদামের হত্যায় ব্যথিতভিত্ত তিনি নিজেকে পুটিয়ে নিয়েছিলেন আরো বেশি। অথচ একারবে মুডিযুদ্ধের একেবারে সচনাকালে তার নেতত্ত্বই ঘটেডিল বেসন বেলিমেটেড প্রায় পাচপ' সৈনিকের নিদ্রোহ, প্রাথমিক প্রতিরোদেন সেটা ছিল পৌরবোজ্বল অধ্যায়। এরপর বংপুর সিলেটের বিভিন্ন রণান্তনে শত্রুর ত্রাস হয়ে বহু অপারেশনে নেততু দিয়েছেন শাফায়াত জামিল. জীবন-মতা পাবের ভতা করে আদশের মাড়ব জনা যে মুরণ্ডেলার মেচ্ছেডিলেন ভার শেষ পর্যায়ে চরুভর্ভাবে আহত হয়েছিলেন তিনি। চারিত্রিক নুমুতা ও আত্মত্যাগী ম্যোভার হারা ব্যাক্তে তিনি তর্থাণিত করেছেন অগণিত সহযোগাদের এবং হয়ে উঠিছেন একান্তরের বাঙালির বীরগাথার অন্যতম রূপকার। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর তিনি বাজ্ঞায় হয়ে বলেছেন মুক্তিযুক্তর কথা, তরন্থ সাংবাদিক যুম্ম কায়সারের সহযোগে তিনি মেলে ধরেছেন রণাজনের অগ্নিথবা শ্বৃতি। সেই সঙ্গে যোগ করেছেন পঁচাত্তরের নির্মম নিষ্ঠর হত্যালীলার বিবরণ, যে ঘটনাথারা অত্যন্ত কাছ থেকে প্রতাক করেছেন তিনি। সব মিলিয়ে শাফায়াত জামিলের প্রস্ত হয়ে উঠেছে আমাদের ইতিহাসের অননা ও অপরিহার সংযোজন।